(সকলে একত্রে) আমার ক্ষতি সাধনের তদ্বীর কর এবং আমাকে একটুও অবকাশ দিওনা। (সুরাঃ আ'রাফ-১৯৫)

ব্যাপাঃ- তাফনীর ইবনু কাসীর থেকে প্রমাণিত হয়, ইরশাদ হচ্ছে, তুমি যদি ওদেরকে সৎপথে ডাকো তবে ওরা তোমার অনুসরণ করবে না। অর্থাৎ এই মৃতিগুলো কারো ডাক ওনতে পায় না। ওদেরকে ডাকা এবং না ডাকা সমান কথা।

ইব্রাহীম (আঃ) বলেছিলেন, "হে পিতা এমন মৃতির উপাসনা করবেননা যা না ভনতে পায়, না দেখতে পায়, না আপনার কোন কাজ করে দেয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ মৃতি পূজকের মত এই মৃতিগুলোও আল্লাহরই সৃষ্ট। এমন কি এই মৃতিপূজকরাই বরং মৃতিগুলোর চেয়ে উত্তম। কেননা, তারা তনতে পায়, দেখতে পায় এবং স্পর্শ করতে পারে।

অতঃপর আল্লাহ তা আলা বলেন ঃ হে রস্পুলাহ সন্তাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ত্মি বলে দাও, আল্লাহর সাথে তোমরা যাদেরকে অংশী করছো তাদেরকে ডাকো, তারপর সকলে সমবেত হয়ে আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে থাকো এবং আমাকে আদৌ কোন অবকাশ দিয়ো না। আর আমার বিরুদ্ধে চেষ্টা চালিয়ে দেখা আমার সাহায্যকারী হচ্ছেন ঐ আল্লাহ, যিনি কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। তিনি সংকর্মশীলদের অভিভাবক। ঐ আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট। তিনিই আমাকে সাহায্য করবেন। তাঁরই উপর আমি ভরসা করিছি।

(b) শানে নুষ্ণঃ "নিঃসন্দেহে তোমরা এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাদের উপাসনা করছো, তারা সকলে দোযথের ইন্ধন হবে।" এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর কাফিররা খুব কোধাত্বিত হয়ে গেল, তাদেরকে অস্থির দেখে ইবনুয্ যাবজারী নামক জনৈক কাফির বলল, তোমরা ঘাবড়াচ্ছ কেন, আমি এর উত্তর দিচ্ছি। সে এসে রস্পুল্লাহ সপ্রাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলল, তুমি বলছো, আমরা যাদেরকে পূজা করি তারা দোযথের ইন্ধন হবে। তবে তো ঈসা (আঃ), উযাইর (আঃ) এবং ফিরিশি্তারাও দোযথের ইন্ধন হবে। কেননা, বিভিন্ন দল এদের পূজা করে থাকে। এর উত্তরে আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করেন।

إِنَّ الَّذِيْنَ مَسَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْسَىٰ - أُوْلَئِكَ عَنْهَا

ىبعدون\*

অর্থঃ- যাদের জনা আমার পক্ষ হতে মঙ্গল নির্ধারিত হয়ে আছে, তাদেরকে তা (দোয়খ) হতে দূরে রাখা হবে। (সুরাঃ আঘিয়া-১০১)

ব্যাখ্যাঃ- তোমরা এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাদের ইবাদত কর, সবাই জাহান্নমের ইন্ধন হবে। দুনিয়াতে কাফিরদের বিভিন্ন দল যেসব মিথা। উপাসোর উপাসনা করছে, এ আয়াতে তাদের সবার জাহান্নমে প্রবেশ করার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, অবৈধ ইবাদত তো হয়রত ঈসা (আঃ), হয়রত ওয়াইর (আঃ), ও ফিরিশতাদেরও করা হয়েছে। অতএব তাঁরাও কি জাহান্নমে যাবেনং তফসীর কুরত্বীর এক রিওয়ায়াতে এ প্রশ্নের জওয়ার প্রসঙ্গে ইবনু আব্বাস বলেনঃ কুরআন মাজীদের একটি আয়াত সম্পর্কে অনেকেই সন্দেহ করে; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, এ সম্পর্কে কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করে না, না তারা সন্দেহের ও জওয়াবের প্রতি ক্রম্পেশ্বই করে না। লোকেরা আরম্ব করলঃ আপনি কোন আয়াতের কথা বলছেনঃ তিনি বললেনঃ আয়াতটি হলো এই, (উপরোজ আয়াত)। এই আয়াত অবতীর্ণ ইওয়ার পর কাফিরদের বিতৃষ্কার অবধি থাকে না। তারা বলতে থাকেঃ এতে আমাদের উপাসাদের চরম অবমাননা করা হয়েছে। তারা (কিতাবী আলিম) ইবনু যাবআরীর কাছে প্রেছত থাকলে

তাদেরকে এর সমূচিত জওয়াব দিতাম। আগন্তুকরা জিজ্ঞেস করলঃ আপনি কি জওয়াব দিতেনঃ তিনি বললেনঃ আমি বলতাম যে, খ্রীষ্টানরা ঈসা (আঃ)-এর এবং ইয়াহদীরা ওযাইর (আঃ)-এর ইবাদত করে। তাদের সম্পর্কে (হে মুহাম্মদ) আপনি কি বলেন? (নাউযুবিল্লাহ) তাঁরাও কি জাহানামে যাবেনঃ কাফিররা একথা ওনে খুবই আনন্দিত হল যে. বাস্তবিকই মুহাশ্মদ এ কথার জওয়াব দিতে পারবেন না। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা উল্লিখিত আয়াতটি নাযিল করেন।

### ইয়াতীমের মাল প্রসঙ্গ

(১) শানে নুষ্লঃ-) "ইয়াতীমের মাল খাওয়া দোয়থের জ্বলত আগুন খাওয়ারই শামিল।" আয়াতটি নাযিল হলে শ্রবণকারীরা ভীত হয়ে ইয়াতীমদের লালন-পালন ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে পৃথক করে দিল। আর এরূপ স্বতন্ত্র বাবস্থা রাখা খুবই অসুবিধা জনক। এর সুব্যবস্থার জন্য তারা রস্পুলাহ সন্তাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট আবেদন করলে, তাঁর প্রতিবিধান রূপেই নিম্নোক্ত আয়াতটি নায়িল হয়

وَيَسَسَنَّا لُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى - قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْدُ - وَّانْ تُخَالِطُ وَهُمْ مَ فَإِخْوَانُكُم - وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ -وَلُوْ شَآءً اللَّهُ لَاعْنَتَكُمْ - إِنَّ اللَّهَ عَزِيْنٌ حَكِيمٌ \*

অর্ধঃ- আর মানুষ আপনাকে ইয়াতীমদের (বাবস্থা) সম্বন্ধে জিজ্ঞেস करत । जार्भीन वर्रल मिन, जारमत क्षार्थ तकात श्रें छि लक्षा ताथा ज्यधिकजत শ্রেম: আর যদি তোমরা তাদের সঙ্গে বায় বিধান একত্রই রাখ. তবে তারা তোমাদের ভাই। আর আল্লাহ স্বার্থ নষ্টকারীকে এবং স্বার্থ রক্ষা কারীকে জানেন। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে বিপদগ্রস্ত করতে পারতেন:

वाशाः जिम्मीत देवन् कामीत थरक श्रमाणि दश, भूर्तत খাগাতগুলো অবতীর্ণ হলে ইয়াতীমদের অভিভাবকগণ এই ইয়াতীমদের আহার্য ও পানীয় হতে নিজেদের আহার্য ও পানীয় সম্পূর্ণরূপে পথক করে দেন। এখন ঐ ইয়াতীমদের জন্যে রান্নাকৃত খাদা বেঁচে গেলে হয় ওরাই ডা অনা সময় খেয়ে নিভো না হয় নষ্ট হয়ে যেতো। এর ফলে এক দিকে যেমন ইয়াতীমদের ক্ষতি হতে থাকে, অপরদিকে তেমনই তাদের অভিভাবকগণ অস্বস্তিবোধ করতে থাকেন। সূতরাং তাঁরা রসুলুল্লাহ সন্মাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এসে এ সম্বন্ধে আর্য করেন। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং সং নিয়তে ও বিশ্বস্ততার সাথে তাদের মাল নিজেদের মালের সাথে মিলিত রাখার অনুমতি দেয়া হয়। যদিও মিলিত রাখার অনুমতি দেয়া হয়, তবে নিয়্যাত সৎ হওয়া উচিত। ইয়াতীমের ক্ষতি করার যদি উদ্দেশ্য থাকে তবে সেটাও আল্লাহ তা'আলার নিকট অজানা নেই। আর যদি ইয়াতীমদের মঙ্গলের ও তাদের মাল রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্য থাকে তবে সেটাও আল্লাহ তা'আলা খুব ভালই জানেন।

*আলাহ মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।* (সুরাঃ বাক্রারা-২২০)

অতঃপর বলা হচ্ছে আল্রাহ তা আলা তোমাদেরকে কষ্ট ও বিপদের মধ্যে জড়িত করতে চান না। ইয়াতীমদের আহার্য ও পানি পথক করণের ফলে তোমরা যে অসুবিধার সমুখীন হয়েছিলে আল্লাহ তা'আলা তা দুর করে দিলেন।

এখন একই হাড়িতে রান্নাবান্না করা এবং মিলিতভাবে কাজ করা তোমাদের জন্যে মহান আল্লাহ বৈধ করলেন। এমনকি ইয়াতীমদের অভিভাবক যদি দরিদ্র হয় তবে ন্যায়ভাবে নিজের কাজে ইয়াতীমের মাল খরচ করতে পারে। আর যদি কোন ধনী অভিভাবক প্রয়োজন বশতঃ ইয়াতীমের মাল নিজের কাজে লাগিয়ে থাকে তবে সে পরে তা আদায় করে দেবে।

(২) শানে নুষুলঃ-) যেমন কারো প্রতিপালনে কোন ইয়াতীম ধনবতী ও সুন্দরী বালিকা থাকলে, তার অর্থ ও রূপের মোহে সে নিজেই তাকে বিবাহ করতে চাইত, কিন্তু সর্বদিক দিয়ে তার অধীন হওয়ায় এবং এ ইয়াতীম বালিকার হক বুঝে নেয়ার অন্য কোন অভিভাবক না থাকায় এ বালিকাকে অন্যে যে মোহর দিত সে তা দিত না। নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ তৎসম্বন্ধে ব্যবস্থা দিছেন।

وَإِنْ خِفْتُمْ اَلاَّتُقُسِطُوا فِي الْيَتَمْى فَانْكِحُوا مَّاطَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنَا وَثُلْثَ وَرُيَاعَ - فَإِنْ خِفْتُمُ اَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةً أَوْمَامَلَكُتْ اَيْمَانُكُمْ - ذٰلِكَ آدَنْي اَلَّاتَعُولُوا\*

অর্থ্য- আর যদি তোমাদের এ বিষয়ে আশস্কা থাকে যে, তোমরা ইয়াতীম বালিকাদের ব্যাপারে সুবিচার করতে পারবে না; তাহলে অন্যান্য নারী হতে যারা তোমাদের মনঃপুত হয় বিবাহ করে নেও, দু'দু'টি, তিন তিনটি এবং চার চারটি নারীকে। অতঃপর যদি তোমাদের এ আশস্কা থাকে যে, ইন্সাফ করতে পারবে না, তা হলে একই বিবিতে ক্ষান্ত থাকবে, অথবা যে দাসী তোমাদের অধিকারে আছে, তাই যথেষ্ট। এ উল্লিখিত বিধানে অন্যায়ের আশংকা কম। (সরাঃ নিসা-৩)

ব্যাখ্যাঃ- আলোচা আয়াতে যে 'ইয়াতামা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে ইয়াতীম মেয়ে। আর শরীঅতের পরিভাষায় সে বালক অথবা বালিকাকেই ইয়াতীম বলা হয়ে থাকে, যে এখনো বালিপ হয়ন। সুতরাং এ আয়াত দ্বারা এ বিষয়টিও প্রমাণিত হয়ে পেছে যে, ইয়াতীমের অভিভাবকের ইখতিয়ার রয়েছে যে, সে ইচ্ছে করলে বালিগ হওয়ার আপেই তাদের বিয়ে-শাদী দিতে পারে। তবে তাদের ভবিষ্যত মঙ্গল ও কল্যাণকে সামনে রেখেই এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, বয়সের সমতার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় না।

বিষয়ভিত্তিক শানে নুযুল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী ১০৫ এমনকি অনেক বয়স্ক মেয়েকেও ছোট ছোট ছেলেদের সাথে বিয়ে দেওয়া ধয়। ছেলের স্বভাব-চরিত্র যাচাই-বাছাই না করেই কোন একটি মেয়েকে ভার নিকট সোপার্দ করা হয়-এটা কোন ক্রমেই ঠিক হবে না।

এ ছাড়া এমন অনেক বালিগ অবিবাহিতা মেয়েও পাওয়া যায়, বিয়ের পূর্বেই যাদের বাপ মারা গেছে। এসব মেয়ে বালিগ হলেও মেয়ে-সুলভ লজা-শরমের কারণে তাদের বিয়ের ব্যাপারে অভিভাবকের সামনে কোন প্রকার উক্ত-বাচ্য করতে পারে না এবং অভিভাবক যা কিছু করে সেটাই তারা চোখবুঁজে গ্রহণ করে নেয়। এমতাবস্থায় অভিভাবকদের অবশাই লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে তাদের অধিকার কোনক্রমেই ক্ষুণ্ন না হয়।

এ আয়াতে ইয়াতীম মেয়েদের বৈবাহিক জীবনের যাবতীয় অধিকার সংরক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সাধারণ আইন-কান্নের মতো তা গুধু প্রশাসনের উপর নাস্ত করার পরিবর্তে জনসাধারণের মধ্যে আল্লাহ-জীতির অনুভূতি জাগ্রত করা হয়েছে। তাই বলা হয়েছে যে, যদি ইনসাফ করতে পারবে না বলে মনে কর, তা হলে ইয়াতীম মেয়েদেরকে বিয়ে করবে না; বরং সে ক্ষেত্রে অন্য মেয়েকেই বিয়ে করে নেবে। এ কথা বলার সাথে সাথে সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের দায়িত্বে কথাও স্বরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। যাতে ইয়াতীম ছেলে-মেয়েদের কোন প্রকার অধিকার ক্ষুণু না হয় সে বয়াপারে প্রোপুরি সচেতন থাকার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

\*

(৩) শানে নুখুদঃ-)কোন কোন ব্যক্তির প্রতিপালনে কুৎসিত ধনবতী ইয়াতীম বালিকা থাকত। কিন্তু কুৎসিত হবার দরুণ নিজেও তাকে বিবাহ করতে চাইত না এবং অন্যের সঙ্গেও এ জন্য বিবাহ দিত না যে, সম্পত্তি অপরের নিকট চলে যাবে। এ সম্বন্ধে রসূলুরাহ সন্মান্নাছ 'আলাইহি ওয়া সান্নাম কে জিজ্ঞাসা করা হলে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাখিল হয়। وَيَسْتَفَقُرُنَكَ فِي النِّسَآءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيْهِنَّ وَمَا يُتُسَاءً وَقُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيْهِنَّ وَمَا يُتُلَّى مَا لَيْسَآءِ اللَّهِ يَتُمَى النِّسَآءَ اللَّتِي يُتُمَى النِّسَآءَ اللَّتِي لَكُونَ اللَّهُ مَا يُتِبَالَ لَهُنَّ وَتُرْغَ بُونَ آنُ تَتُوحُ كُوهُنَّ لَا يُتَوْفِقُ لَنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتُرْغَ بُونَ آنُ تَتُوحُ كُوهُنَّ وَاللَّهُ مَا يَعْ اللَّهُ مَا يَعْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ الْمُثَالِقُولَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلَّةُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولَ اللللْمُ اللَّلَّةُ اللَّلْمُ

بِالْقِسْطِ. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيْمًا \*

অর্ধঃ- আর মানুষ আপনার নিকট নারীদের (মীরাস ও মোহর) সম্বন্ধে বিধান জিজ্ঞাসা করে; আপনি বলে দিন, আল্লাহ তাদের সম্পর্কে তোমাদেরকে ব্যবস্থা দিচ্ছেন এবং সে আয়াতগুলোও যা কিতাবের মধ্যে তোমাদেরকে পাঠ করে শোনানো হয়ে থাকে – যা ঐ ইয়াতীম নারীদের সম্বন্ধে (নাযিল হয়েছে) – যাদেরকে তোমরা তাদের নির্ধারিত স্বত্ত প্রদান কর না, এবং যাদেরকে বিবাহ করতে ঘৃণা কর। এবং দুর্বল শিশুদের বিধান এই যে, ইয়াতীমদের (যাবতীয়) কার্য ন্যায়ের সঙ্গে সম্পাদন কর। আর তোমরা যে নেক কাজ কর, নিক্য় আল্লাহ তা খুব জানেন।

(সূরাঃ নিসা-১২৭)

ব্যাখ্যাঃ- তাফসীর ইবনু কাসীর থেকে প্রমাণিত হয়, মা আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, ইয়াতীম মেয়েদের অভিভাবক উত্তরাধিকারীগণ যখন ঐ মেয়েদের নিকট সম্পদ কম পেতো এবং তারা সুন্দরী না হতো তখন তারা তাদেরকে বিয়ে করা হতে বিরত থাকতো। আর তাদের মাল-ধন বেশী থাকলে এবং তারা সুন্দরী হলে তাদেরকে বিয়ে করতে খুবই আয়হ প্রকাশ করতো। কিন্তু তাদের অন্য কোন অভিভাবক থাকতো না বলে ঐ অবস্থাতেও তাদেরকে তাদের মোহর ও অন্যান্য প্রাণ্য কম দিতো। তাই আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করলেন যে, ইয়াতীম বালিকাদেরকে তাদের মোহর ও অন্যান্য প্রবানা প্রাণ্য পুরি দেয়া ছাড়া বিয়ে করার অনুমৃতি নেই।

উদ্দেশ। এই যে, এরূপ ইয়াতীম বালিকা, যাকে বিয়ে করা তার অভিভাবকের জন্যে বৈধ, তাকে তার সেই অভিভাবক বিয়ে করতে পারে। কিন্তু শর্ত এই যে, মেয়েটির বংশের অন্যান্য মেয়েরা তাদের বিয়েতে যে মোহর পেয়েছে সেই মোহর তাকেও দিতে হবে। যদি তা না দেয় তবে তার উচিত যে, সে যেন তাকে বিয়ে না করে।

এ সূরার প্রথমকার এ বিষয়ের আয়াতের ভাবার্থ এটাই। কখনও এমনও হয় যে, এই ইয়াতীম বালিকার সেই অভিভাবক যার সাথে তার বিবাহ বৈধ, সে যে কোন কারণেই হোক তাকে বিয়ে করতে চায় না। কিন্তু সে ভয় করে যে, যদি অন্য জায়গায় মেয়েটির বিয়ে দেয়া হয়, তবে তার যে মালে তার অংশ রয়েছে তা হাত ছাড়া হয়ে যাবে; এ জন্যে সে মেয়েটিকে অন্য জায়গায় বিয়ে করতে বাধা দেয়। এ আয়াতে এ জদন্য কাজ হতে নিষেধ করা হয়েছে।

### (হিদায়াতের মালিক একমাত্র আল্লাহ)

(১) শানে নুষ্লঃ আব্দুল্লাই বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন, মুসলমান সাহারীগণ তাঁদের মুশরিক আত্মীয়দের সাথে আদান-প্রদান করতে অপছন্দ করতেন। অতঃপর রস্লুল্লাহ সল্লাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে এ সম্বন্ধে জিক্তেন করা হয়। তথন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং তাদেরকে তাঁদের মুশরিক আত্মীয়দের সাথে লেন-দেন করার অনুমতি দেয়া হয়।

(ইবনু কাসীর)

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدُهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهُ يَهْدِى مَنْ يَّشَاءُ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِعَاءُ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِعَاءُ وَجُهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِعَاءُ وَجُهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِعَاءُ وَجُهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرِيُّوفًا اِللَّهِ وَمَا تُنْفِقُونَ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرِيُّوفًا اِللَّهِ مَا اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرِيُّوفًا اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَانْتُكُمْ وَانْتُوا لَا تُظْلَمُونَ \*

অর্বঃ- তাদেরকে সংপথে (ইসলামে) আনয়ন করা আপনার দায়িত্বে नग्न, वतः आन्नार गार्क डेक्हा मल्भाय जानग्नन करतन । आत या किছু তোমता ব্যয় কর, নিজেদের স্বার্থের জন্যই কর। আর তোমরা অন্য কোন উদ্দেশ্যেই ব্যয় করো না আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্থেষণ ব্যতীত। আর তোমরা যে সম্পদ ব্যয় করছো, এ সম্পদের (সওয়াব) তোমরা পুরাপুরি পাবে এবং এতে তোমাদের জন্য কিছু মাত্র কম করা হবে না। (সূরাঃ বাকারা-২৭২)

ব্যাখ্যাঃ- তাফসীর ইবনু কাসীর থেকে প্রমাণিত, হাসান বাসরী (রাঃ) বলেনঃ মুসলমানের প্রত্যেক খরচ আল্লাহর জন্যেই হয়ে থাকে, যদিও সে নিজেই খায় ও পান করে। আতা খোরাসানী (রঃ)-এর ভাবার্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ যখন তুমি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দান করবে তথন দান গ্রহীতা যে কেউ হোক না কেন এবং যে কোন কাজই করুক না কেন তুমি তার পূর্ণ প্রতিদান লাভ করবে। মোট কথা এই যে, সৎ উদ্দেশ্যে দানকারীর প্রতিদান যে আল্লাহ তা আলার দায়িতে রয়েছে তা সাবাস্ত হয়ে গেল। এখন সে দান কোন সৎলোকের হাতেই যাক বা কোন মন্দ লোকের হাতেই থাক এতে কিছু আসে যায় না। সে তার সং উদ্দেশ্যের কারণে প্রতিদান পেয়েই যাবে। যদিও সে দেখে গুনে ও বিচার বিবেচনা করে দান করে থাকে অতঃপর ভুল হয়ে যায় তবে তার দানের পুণ্য নষ্ট হবে না। এ জনো আয়াতের শেষে প্রতিদান প্রাপ্তির সুসংবাদ দেয়া र्स्सर्छ।

((২) শানে নুষ্লঃ) কুরাইশরা রস্লুল্লাহ সল্লাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আত্মীয় এবং ইয়াহদ নাসারারা অনাত্মীয় ছিল। যখন রস্পুল্লাহ সল্লাল্লাভ আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনান্ধীয় ইয়াভ্দ, নাসারাদের ঈমান আনতে দেখলেন, তখন স্বগোত্রীয়দের অবিশ্বাস ও বিরুদ্ধাচরণের জন্য মনে খুবই দুঃখ পেলেন। বিশেষতঃ আবৃ তালিবও তা কার্যকরী না করায় তিনি আরো দুঃখ পেলেন। তাই অত্র আয়াতে আল্লাহ তাকে এ বিষয়ে সান্তুনা

বিষয়ভিত্তিক শানে নুযুল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী প্রদান করছেন।

إِنَّكَ لَاتَهُدِيْ مَنْ أَحْبَبُتَ وَلٰكِنَّ اللَّهَ بَهْدِي مَنْ يَّشَاُّهُ وَهُو اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ \*

व्यर्थः- व्यापनि यात्क देष्टा करतन हिमाग्राज कतरज भातरवन नाः वतः আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন হিদায়াত করেন। এবং হিদায়াত প্রাপ্তদের সম্বন্ধে তিনিই অধিক জ্ঞাত। (সরাঃ ক্রাসাস-৫৬)

ব্যাখ্যাঃ- 'হিদায়াত' শব্দটি কয়েক অর্থে ব্যবহৃত হয়। (এক) গুধু **७१** (मथात्ना । এর জন্যে জরুরী নয় যে, যাকে পথ দেখানো হয়, সে ণন্তবাস্থলে পৌছেই যাবে। (দুই) পথ দেখিয়ে গন্তবাস্থলে পৌছে দেয়া। প্রথম অর্থের দিক দিয়ে রস্লুল্লাহ সল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সব পয়গম্বর যে হাদী অর্থাৎ, পথপ্রদর্শক ছিলেন এবং হিদায়াত যে তাঁদের ক্ষমতাধীন ছিল তা বলাই বাহুলা। কেননা এ হিদায়াতই ছিল তাদের পরম দায়িত্ব ও কর্তবা। এটা তাঁদের ক্ষমতাধীন না হলে তাঁরা নবুওয়াত ও রিসালতের কর্তব্য পালন করবে কিরূপে? আলোচা আয়াতে বলা হয়েছে যে, রস্পুলাহ সল্লালাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিদায়াতের উপরে ক্ষমতাশীল নন। এতে দিতীয় অর্থের হিদায়াত বোঝানো হয়েছে, অর্থাৎ, গন্তব্যস্থলে পৌছে দেয়া। উদ্দেশ্য এই যে, প্রচার ও শিক্ষার মাধ্যমে আপনি কারও অন্তরে ঈমান সৃষ্টি করে দেবেন এবং তাকে মুমিন বানিয়ে দেবেন, এটা আপনার কাজ নয়। এটা সরাসরি আল্লাহ তা আলার ক্ষমতাধীন।

(*(৩) শানে নুযুলঃ*) একদিন রস্লুল্লাহ সল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুশরিকদের কতিপয় নেতাকে ধর্মোপদেশ দিচ্ছিলেন, তখন আনুল্লাহ নামক জনৈক অন্ধ এসে কিছু প্রশু করলেন। কথার মধ্যস্থলে বাধা পড়ায় রস্লুলাহ সল্লালাহ 'আলাইহি ওয়া সালাম একটু বিরক্ত হলেন এবং সে দিকে তাকালেন না, উত্তরও দিলেন না। অতঃপর রস্লুলুাহ সল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম গৃহে প্রভ্যাবর্তন করলে সূরা "'আবাসা" টি নাযিল

عَبِسَ وَتَوَلَّى - أَنْ جَاءُهُ ٱلْأَعْمَى - وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهُ يَرَّكَى -أَوْكُذُّكُرُ فَتَنْفَعُهُ النِّذِكْرِي - آمًّا مَنِ اسْتَغْنَى - فَأَنْتَ لَهُ تَصَدِّي - وَمَا عَلَيْكَ ٱلْآيِزَكُّ ي - وَآمًّا مَنْ جَاءَكَ يَشَعٰى \* وَهُوَ يَخْشِي فَانْتَ عَنْهُ تَلَهِّي - كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةُ - ...... إِلَى أَخِر

वर्षः तमून मूथ जात कत्रालन এवः मनः मश्यागं कत्रालन ना । এ কারণে যে, তাঁর নিকট এক অন্ধ এসেছে। আপনি কি জানেন, হয়ত সে (উপদেশে) সংশোধিত হত। অথবা নসীহত গ্রহণ করত। অনন্তর নসীহত তাকে সুফল প্রদান করত; আর যে বে-পরোয়া ভাব দেখায়, বস্তুতঃ আপনি তার ভাবনায় পড়েছেন; অথচ সে সংশোধিত না হলে আপনার উপর কোন **मायाता** भ तारे । जात य जाभनात निक हे मौड़िया जात्म এवः स्म (আল্লাহকে) ভয়ও করে, আপনি তার প্রতি উপেক্ষা করেন। কখনো এরূপ कदर्यन मा, कूत्रव्यान डें পদেশের रखु, সুতরাং यात ইচ্ছা, সে তা গ্রহণ করুক / ---- (শেষ পর্যন্ত) (সূরাঃ আবাসা-১-১২)

বাাখ্যাঃ- অন্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনু উদ্মি মাকতূম (রাঃ)-এর ঘটনায় ইমাম বগভী (রহঃ) রিওয়ায়াত করেন যে, আবদুল্লাহ (রাঃ) অন্ধ হওয়ার কারণে একথা জানতে পারেননি যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যের সাথে আলোচনায় রত আছেন। তিনি মজলিসে প্রবেশ করেই রস্লুলাহ সল্লালান্থ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আওয়াজ দিতে শরু করেন এবং বার বার আওয়াজ দেন।

ইবনু কাসীরের এক রিওয়ায়াতে আরও আছে যে, তিনি রসূলুল্লাহ

সন্মান্ত্রান্থ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ক্রুআনের একটি আয়াতের পাঠ জিজেস করেন এবং সাথে সাথে জওয়াব দিতে পীড়াপীড়ি করেন। নস্ণুলাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন মক্কার কাফির নেতৃবর্গকে উপদেশ দানে মশগুল ছিলেন। এই নেত্বৰ্গ ছিলেন ওতবা ইবনু রবীয়া, আবু জাহাল, ইবনু হিশাম এবং রস্লুলাহ সল্লালাছ 'আলাইহি ওয়া সাধাম-এর পিত্রা আব্বাস। তিনি তখনও মুসলমান হননি। এরূপ ক্ষেত্রে খাবদুলাহ ইবনু-উদ্মি মাকত্ম (রাঃ)-এর এভাবে কথা বলা এবং ডাৎক্ষণিক জওয়াবের জন্য পীড়াপীড়ি করা রস্পুল্লাহ সল্লাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্রাম-এর কাছে বিরক্তিকর ঠেকে। এই বিরক্তির প্রধান কারণ ছিল এই যে, আবদুল্লাহ (রাঃ) পাক্কা মুসলমান ছিলেন এবং সদাসর্বদা মজলিসে উপস্থিত থাকতেন। তিনি এই প্রশ্ন অন্য সময়ও রাখতে পারতেন। তাঁর জওয়াব বিলম্বিত করার মধ্যে কোন ধর্মীয় ক্ষতির আশংকা ছিল না।

যে ব্যক্তি আপনার ও আপনার ধর্মের প্রতি বেপরওয়া ভাব প্রদর্শন করছে, আপনি তার চিন্তায় মশগুল আছেন যে, সে কোনরূপে মুসলান হোক। অথচ এটা আপনার দায়িত্ব নয়। সে মুসলমান না হলে আপনাকে অভিযুক্ত করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ধর্মের জ্ঞান অৱেষণে দৌড়ে আপনার কাছে আসে এবং সে আল্লাহকে ভয়ও করে, আপনি তার দিকে মনোযোগ দেন না। এতে সুস্পষ্টভাবে রস্পুল্রাহ সন্ত্রাল্লান্থ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, শিক্ষা, সংশোধন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে পাকাপোক মুসলমান করা অমুসলমানকে ইসলামে অন্তর্ভক্ত করার চিন্তা করা থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রণী। এর চিন্তা অধিক করা উচিত। অতঃপর কুরআন যে উপদেশবাণী এবং উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন তা বর্ণনা করা হয়েছে।

(১) শানে নুযুলঃ-)কুরাইশ সম্প্রদায়ের কাফিররা রস্লুল্লাহ সল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলল, আমরা বুঝতে পেরেছি দারিদ্র এবং অভাবই তোমাকে এ কাজের প্রতি অনুপ্রাণিত করছে, যা তুমি করছো। যদি তুমি এ নতুন ধর্ম প্রচার হতে বিরত থাক, তবে তোমাকে সর্বাধিক ধনী করে দেয়া হবে। তৎসম্বন্ধে নিম্লোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়েছে।

قُلْ اَغَيْدَ اللّٰهِ اَتَّخِدُ وَلِيَّافَ الطِّرِ السَّمَٰ وَٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُّ قُلُ إِنِّى أُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ وَلَا يُكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ \*

অর্থঃ- আপনি বলে দিন, আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে মা বৃদ্ সাবাস্ত করব ঃ তিনি আসমান সমূহ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি (সকলকে) আহার দান করেন আর তাঁকে কেউ আহার প্রদান করে না। আপনি বলে দিন আমাকে এ আদেশ দেয়া হয়েছে যে, আমি সর্ব প্রথম ইসলাম গ্রহণ করি এবং (আরো বলা হয়েছে,) আপনি কখনো মুশরিকদের দলভুক্ত হবেন না।

ব্যাখ্যাঃ- আয়াতে ইসলামের একটি মৌলিক বিশ্বাস বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, প্রতিটি লাভ-ক্ষতির মালিক প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলা। সত্যিকারভাবে কোন ব্যক্তি কারও সামানা উপকারও করতে পারে না ক্ষতিও করতে পারে না। আমরা বাহাতঃ একজনকে অপরজন দ্বারা উপকৃত কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেখি। এটি নিছক একটি বাহ্যিক আকার। সত্যের সামনে একটি পর্দার চাইতে বেশী এর কোন ওক্তর্ নেই।

(২) শানে নুষ্পঃ একদিন আবু জাহাল প্রমুখ কতিপয় কুরাইশ সর্দার রস্পুরাহ সল্পারাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খিদমতে বলল, যদি টাকা-পয়সার লোভে কিংবা সর্দারী লাভের লালসায় এ নতুন ধর্ম আবিষার করে থাক, তবে আমরা চাঁদা তুলে টাকা যোগাচ্ছি এবং তোমাকে কাওমের সার্দারী প্রদান করছি। আর যদি তোমার মন্তিকে কোন দোষ ঘটে থাকে, বল-চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেই। রস্পুলুরাহ সল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ কোনটিই নয়; বরং আমি আল্লাহর প্রেরিত রস্পুল। তাঁরই আদেশ প্রচার করছি। তথন কাফিররা যে দাবী পেশ করেছিল, এরই বর্ণনা হছে নিম্লোক্ত আয়াত সমহে।

विषयां छितिक भारत नुयृत ও जान-कृतजारतत प्रयां छिक घटनावली

وَقَالُواْ لَنْ تُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَثَبُّوْعًا اَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةً مِّنْ تَخِيْلٍ وَعِنْبٍ ........رَسُولًا

অর্থঃ- আর তারা বলে আমরা আপনার উপর কিছুতেই ঈমান আনব না, যে পর্যন্ত না আপনি আমাদের জন্য যমীন হতে কোন ঝরণা প্রবাহিত করে দেন। অথবা আপনার নিজের জন্য খেজুর ও আসুরের কোন বাগান হয়, অতঃপর সে বাগানের মাঝে স্থানে স্থানে আপনি বছ সংখ্যক নহর প্রবাহিত করে দেন। অথবা আকাশের খণ্ড সমূহ আমাদের উপর পতিত করেন যেরূপ আপনি বলে থাকেন। অথবা আপনি আল্লাহকে এবং ফিরিশ্ভাকে আনয়ন করে আমাদের সমুখে দাঁড় করিয়ে দেন, কিংবা আপনার নির্মিত কোন স্বর্ণ-নির্মিত ঘর হয়, অথবা আপনি আকাশে আরোহণ করেন; আর আমরা তো আপনার আকাশে আরোহণের কথা কখনো বিশ্বাস করব না, যে পর্যন্ত না আপনি আমাদের নিকট একটি লিখিত নির্দেশ আনেন, যা আমরা পড়েও নিতে পারি। আপনি বলে দিন, সুবহানাল্লাহ। আমি তো একজন মানুষ-রসূল বাতীত আর কিছুই নই। (সুরাঃ বনী ইসরাউল-১০-৯৬)

ব্যাখ্যাঃ- কিছু লোক সূর্যান্তের পর কা'বা ঘরের পিছনে একত্রিত হয়

আমাদেরকে অপারগ মনে করা হবে।" তাদের এসব কথা ভনে নবীদের নেতা, পাপীদের শাফাআ'তকারী মুহামদ সন্মান্নাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ "জেনে রেখো, আমার মস্তিক বিকৃতিও ঘটেনি, আমি এই নিসালাতের মাধ্যমে ধনী হতেও চাই না, আমার নেতৃত্বেরও লোভ নেই এবং আমি বাদশাহ হতেও চাই না। বরং আল্লাহ তাআ'লা আমাকে তোমাদের সকলের নিকট রসূল করে পাঠিয়েছেন এবং আমার উপর তাঁর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। আমাকে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমি ভোমাদেরকে (জান্নাতের) সৃসংবাদ দান করি এবং (জাহান্নাম হতে) ভয় প্রদর্শন করি। আমি আমার প্রতিপালকের প্রগাম তোমাদের কাছে

পৌছিয়ে দিয়েছি এবং তোমাদের মঙ্গল কামনা করছি। তোমরা যদি এটা

কবৃল করে নাও তবে উভয় জগতেই সুখের অধিকারী হবে। আর যদি না

মানো, তবে আমি ধৈর্য ধারণ করবো, শেষ পর্যন্ত মহামহিমান্তিত আল্লাহ

আমার ও তোমাদের মধ্যে সত্য ফায়সালা করবেন।" (ইবনু কাসীর) আলোচা আয়াতসমূহে যে সব প্রশ্ন ও ফরমায়েশ বিশ্বাস স্থাপনের শর্ত হিসেবে রস্লুল্লাহ সল্লাল্লাহ্ণ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাত-এর কাছে করা হয়েছে প্রত্যেক মানুষ এণ্ডলোকে এক প্রকার ঠাটা এবং বিশ্বাস স্থাপন না করার বেহুদা বাহানা ছাড়া আর কিছুই মনে করতে পারে না। এ ধরনের প্রশ্নের জওয়াবে মানুষ স্বভাবতই রাগের বশবর্তী হয়ে জওয়াব দেয়। কিন্তু আলোচা আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পয়গম্বরকে যে জওয়াব শিক্ষা দিয়েছেন, তা প্রণিধানযোগ্য সংস্কারকদের জন্যে চিরশ্বরণীয় এবং কর্মের আদর্শ করার বিষয়। সবগুলো প্রশ্নের জওয়াবে তাদের নির্বৃদ্ধিতা প্রকাশ कता रय़नि এবং रठेकातिजाभून पृष्टाभिछ कृष्टिय छाला रयुनि। वतः সাধাসিধা ভাষায় আসল স্বরূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, সম্বতঃ তোমাদের ধারণা এই যে, আল্লাহর রসূলই সমগ্র ক্ষমতার মালিক এবং তার পক্ষে সবকিছু করতে সক্ষম হওয়া উচিত। এরূপ ধারণা ভ্রান্ত। রস্লের কাজ ওধু আল্লাহর পয়গাম পৌছানো। আল্লাহ তা'আলা তাঁর

এবং পরস্পর বলাবলি করেঃ "কাউকে পাঠিয়ে মুহাম্মদ সল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ডেকে নাও, তার সাথে আজ আলাপ আলোচনা করে একটা ফায়সালা করে নেয়া যাক, যাতে কোন ওযর বাকী না থাকে।" সুতরাং দৃত রসূলুল্লাহ সল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে খবর দিলোঃ "আপনার কওমের সম্ভান্ত লোকেরা একত্রিত হয়েছেন এবং তাদের কাছে আপনার উপস্থিতি কামনা করেছেন।" দূতের একথা ওনে রসূলুলাহ সন্মান্নাহ্ছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধারণা করেছেন, তারা হয়তো সত্য পথে চলে আসবে। তাই, তিনি কাল বিলম্ব না করে তাদের কাছে গমন করলেন। তাঁকে দেখেই তারা সমস্বরে বলে উঠলো "দেখো আজ আমরা তোমার সামনে যুক্তি প্রমাণ পূরো করে দিচ্ছি যাতে আমাদের উপর কোন অভিযোগ না আসে। এজন্যই আমরা তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি। আল্লাহর কসম। তুমি আমাদের উপর যত বড় বিপদ চাপিয়ে দিয়েছো, এত বড় বিপদ কেউ কখনো তার কওমের উপর চাপায়নি। তুমি আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে গালি দিচ্ছ, আমাদের দ্বীনকে মন্দ বলছো, আমাদের বড়দেরকে নির্বোধ বলে আখ্যায়িত করছো, আমাদের মা'বৃদ আর উপাস্যদেরকে থারাপ বলছো এবং আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে পৃহবিবাদের সূত্রপাত করছো। আল্লাহর শপথ। তুমি আমাদের অকল্যাণ সাধনে বিন্দুমাত্র ক্রটি করনি। এখন পরিষ্কারভাবে তনে নাও এবং বুঝে সুঝে জবাব দাও। এসব করার পেছনে মাল জমা করা যদি তোমার উদ্দেশ্য হয় তবে আমরা এজন্যে প্রস্তুত আছি। আমরা তোমাকে এমন মালদার বানিয়ে দেবো যে, আমাদের মধ্যে তোমার সমান ধনী আর কেউ থাকবে না। আর যদি নেতৃত্ব করা তোমার উদ্দেশ্য হয় তবে এজন্যেও আমরা তৈরী আছি। আমরা তোমারই হাতে নেতৃত্ব দান করবো এবং আমরা তোমার অধীনতা স্বীকার করে নেবো। যদি বাদশাহ হওয়ার তোমার ইচ্ছা থাকে তবে বল, আমরা তোমার বাদশাহীর ঘোষণা করছি। আর যদি আসলে তোমার মস্তিষ বিকৃতি ঘটে থাকে বা তোমাকে জ্বিনে ধরে থাকে. তবে এ ক্ষেত্রেও আমরা প্রস্তুত আছি যে, টাকা পয়সা খরচ করে তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করবো। এতে হয় তুমি আরোগ্য লাভ করবে, না হয়

বিষয়ভিত্তিক শানে নৃযুল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী

রিসালাত সপ্রমাণ করার জন্য অনেক মু'জিযাও প্রেরণ করেন। কিন্তু সেগুলো নিছক আল্লাহ তা'আলার কুদরত ও ক্ষমতা দ্বারা হয়। রসূল আল্লাহর ক্ষমতা লাভ করেন না। তিনি একজন মানব, কাজেই মানবিক শক্তি বহির্ভূত নন। তবে যদি আল্লাহ তা'আলাই তাঁর সাহায্যার্থে স্বীয় শক্তি প্রকাশ করেন, তবে তা ভিন্ন কথা।

রসুলকে যাদের প্রতি প্রেরণ করা হয়, তাঁকে তাদেরই শ্রেণীভুক্ত হতে হবে। তারা মানব হলে রসূলেরও মানব হওয়া উচিত। কেননা, ভিনু শ্রেণীর সাথে পাঁরস্পরিক মিল বাতীত হিদায়াত ও পথ প্রদর্শনের উপকার অর্জিত হয় না। ফিরিশতা কুধা পিপাসা জানে না, কাম-প্রবৃত্তিরও জ্ঞান রাখে না এবং শীত-গ্রীম্মের অনুভূতি ও পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি থেকেও মৃক্ত। এমতাবস্থায় মানুষের প্রতি কোন ফিরিশতাকে রসুল করে প্রেরণ করা হলে সে মানবের কাছেও উপরোক্তরূপ কর্ম আশা করতো এবং মানবের দুর্বলতা ও অক্ষমতা উপলব্ধি করতো না। এমনিভাবে মানব যখন বুঝতো যে, সে ফিরিশতা, তার কাজকর্মের অনুকরণ করার যোগ্যতা মানুষের নেই, তখনই মানব তার অনুসরণ মোটেই করত না। সংশোধন ও পথ প্রদর্শনের উপকার তখনই অর্জিত হতে পারে, যখন আল্লাহর রসূল মানব জাতির মধ্য থেকে হন। তিনি একদিকে মানবীয় ভাবাবেগ ও স্বভাগত কামনা-বাসনার বাহকও হবেন এবং সাথে সাথে এক প্রকার ফিরিশতাসূলত শানেরও অধিকারী হবেন–যাতে সাধারণ মানব ও ফিরিশতাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন ও মধ্যস্থতার দায়িত্ব পালন করতে পারেন এবং ওয়াহী নিয়ে আগমনকারী ফিরিশতার কাছ থেকে ওয়াহী বুঝে নিয়ে স্বজাতির মানবের কাছে পৌছাতে পারেন।

# ইসলামের পূর্বযুগের নিয়মনীতি

(১) শানে নুষ্দ্রঃ প্রাণ-ইসলামিক যুগে নিয়ম ছিল, পিতার মৃত্যুর পর ছেলেরা বিমাতাকে গৃহে আবদ্ধ রেখে তার ওয়ারিসী হক ভোগ ও আজমাৎ করত। ছেলে না থাকলে মৃত ব্যক্তির ভাইয়েরা ভাইয়ের প্রীকে নানা উপায়ে কট্ট দিয়ে তার সম্পত্তি আজমাৎ করত। ইসলাম আগমনের পরও এ নিয়ম প্রচলিত ছিল। ইতোমধ্যে জনৈক আনসারের মৃত্যু হলে তাঁর বিধবা স্ত্রীর সংগে ছেলেরা তদ্রুপ ব্যবহার আরম্ভ করল। সে রস্লুল্লাহ্ স্থাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খিদমতে এসে নালিশ করলে তিনি বলনে ধৈর্য ধর এবং এ সম্বন্ধে ওয়াহী আসার অপেক্ষা কর। অতঃপর নিম্রোক্ত আয়াতটি নামিল হয়।

يُّآيِّهُ اللَّذِيْنَ أَمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ آنَ تَرَفُوا النِّسَآءَ كَرْمًا - وَلَا تَعْضُلُوهُ تَنَ لِنَدُهُ بُوا بِبَعْضِ مَلَ اتَيْتُكُمُ وَ هُنَّ إِلَّا آنَ بَّآتِیْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَیِّنَةٍ - وَعَاشِرُوهُ نَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْ تُكُمُ وَهُنَّ فَعَشَى آنَ تَكُرَهُ وَا شَيْنًا وَّيَ جَعَلَ اللَّهُ فِيْهِ خَرْهُ تُكُمُ وَهُنَّ اللَّهُ فِيْهِ

व्यर्थः व्ह मैंगोनमात्रणं । (जागामित कना थि। देव मग्न रम, नलपूर्वक मात्रीएन मानिक रसं या । जात थे ममख द्वीरानाकरक थकना जानक करता मा त्य, या कि क् जूमि जारमतरक मिरस जिन्म रहा कि कृ ज्या जामा करत त्या, या कि कृ जूमि जारमतरक मिरस जिन्म का करता (जानक त्रांचा त्याज भारत)। जात काम क्षेत्रामा ज्यापा क्यापा का या या विकास करा । जात या विकास का व्यापा का या विकास करा । जात या विकास का व्यापा विकास करा विकास करा विकास विता विकास वि

(পার্থিব বা পরলৌকিক) কোন বড় উপকার নিহিত রেখেছেন।

55b

(সূরাঃ নিসা-১৯)

ব্যাখ্যাঃ- সহীহ বুখারীর মধ্যে রয়েছে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, কোন লোক মারা গেলে তার উত্তরাধিকারীকে তার প্রীর পূর্ণ দাবীদার মনে করা হতো। সে ইচ্ছে করলে তাকে নিজেই বিয়ে করে নিতো, ইচ্ছে করলে অন্যের সাথে বিয়ে দিয়ে দিতো, আবার ইচ্ছে করলে তাকে বিয়ে করতেই দিজে না। ঐ গ্রীলোকটির আত্মীয়-স্বজন অপেক্ষা এ লোকটিকেই তার বেশী হকদার মনে করা হতো। অজ্ঞতা যুগের এ জঘন্য প্রথার বিরুদ্ধে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, মানুষ ঐ প্রীলোকটিকে বাধ্য করতো যে, সে যেন মাহরের দাবী প্ররিভ্যাগ করে কিংবা সে যেন আর বিয়েই না করে। এও বর্ণিত আছে যে, কোন প্রীর স্বামী মারা গেলে একটি লোক এসে ঐ প্রীর উপর একথানা কাপড় নিক্ষেপ করতো এবং ঐ লোকটিকেই ঐ প্রীলোকটির দাবীদার মনে করা হতো। এটাও বর্ণিত আছে যে, ঐ প্রীলোকটি সুন্দরী হলে ঐ কাপড় নিক্ষেপকারী ব্যক্তি তাকে বিয়ে করে নিতো এবং বিশ্রী হলে মৃত্য পর্যন্ত তাকে বিধবা অবস্থাতেই রেখে দিতো। অতঃপর সে তার উত্তরাধিকারী হয়ে যেতো। এও বর্ণিত আছে যে, ঐ মৃত ব্যক্তির অন্তরঙ্গ বন্ধ ঐ প্রীর উপর কাপড় নিক্ষেপ করতো। অতঃপর ঐ প্রী তাকে কিছু মুক্তিপণ বা বিনিময় প্রদান করলে সে তাকে বিয়ে করার অনুমতি দিতো, নচেং সে আজীবন বিধবাই থেকে যেতো।

ষায়িদ ইবনু আসলাম (রাঃ) বলেন, মদীনাবাসীদের প্রথা ছিল এই যে, কোন লোক মারা পেলে যে ব্যক্তি তার মালের উত্তরাধিকারী হতো সে তার স্ত্রীরও উত্তরাধিকারী হতো। তারা স্ত্রীলোকদের সাথে অত্যন্ত জঘনা ব্যবহার করতো। এমনকি তালাক প্রদানের সময়েও তাদের সাথে শর্ত করতো যে, তারা নিজেদের ইচ্ছেমত তাদের বিয়ে দেবে। এ প্রকারের বন্দীদশা হতে মুক্ত হবার এ পদ্ধা বের করা হয়েছিল যে, ঐ নারীগণ ঐ পুরুষ লোকদেরকে মুক্তিপণ স্বয়েপ কিছু প্রদান করতো। আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের জন্যে এটা নিষদ্ধি বলে ঘোষণা করেন।

## মুসলমান মহিলাদের সম্বোধনে যা নাযিল হয়েছে

(১) শানে নুষ্দঃ উদি সালমা (রাঃ) বলেন, আমি রস্লুল্লাহ গল্লাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিজেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল। মুহাজির পুরুষদের সধন্ধে আল্লাহ অনেক স্থানেই প্রশংসা করেছেন। কিছু মুহাজির নারীদের ব্যাপারে কিছু বলেননি, আমরা কি হিজরতের সওয়াব গাব নার তথন আল্লাহ নিম্লোক্ত আয়াতটি নাথিল করেন।

فَاشْنَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَيِّنَى لَاأُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ شِنْكُمْ مِّنْ لَاكُونِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ شِنْكُمْ مِّنْ لَكَيْرٍ آوْ أَنْشَى بَعَ خَلَ عَامِلٍ شِنْكُمْ مِّنْ لَكَيْرٍ آوْ أَنْشَى بَعَ بَعْدِ فَاللَّيْوَنَ هَاجَرُوا وَقُتِلُوا وَأَخْدَهُمْ شَيْرِ لَهُ اللَّهُ وَقَاتَلُو وَقُتِلُوا لَاكُونَا لَا اللَّهُ مِنْ تَحْدِهَا لَاكُونَا لَا عَنْهُمْ جَتْبِ تَجْرِي مِنْ تَحْيَهَا الْآنُولِ \* الْاَنْهَارُ حَقُولًا اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْمَةً حُسْنُ الشَّوْلِ \*

অর্থঃ- অনন্তর তাদের প্রভু মঞ্জুর করলেন তাদের প্রার্থনা এ জনা যে,
আমি তোমাদের মধ্য হতে কোন আমলকারীর আমলকে বিফল করি না।
সে পুরুষই হোক বা নারী। নিজেদের মধ্যে তোমরা একই। সুতরাং যারা
হিজরত করেছে এবং নিজেদের বাড়ী হতে তাড়িত হয়েছে এবং আমার
পথে নির্যাতিত হয়েছে, জিহাদ করেছে ও শহীদ হয়েছে, নিশ্চয়, তাদের
তনাহ সমূহ ক্ষমা করে দিব এবং নিশ্চয় আমি তাদেরকে এমন উদ্যানে
(বেহেশতে) প্রবেশ করাব, যার তলদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে। এর
বিনিময় প্রাপ্ত হবে আল্লাহর পক্ষ হতে; আর আল্লাহরই নিকট রয়েছে উত্তম
বিনিময়।

ব্যাখ্যাঃ
- আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন-'আমি কোন কর্মীর
কৃতকর্ম বিনষ্ট করি না। বরং সকলকেই পূর্ণ প্রতিদান দিয়ে থাকি। সে
পুরুষই হোক বা ব্রীই হোক। পূণ্য ও কার্মের প্রতিদানের ব্যাপারে আমার
নিকট সবাই সমান। সূতরাং যেসব লোক অংশীবাদের স্থান ত্যাগ করে
ঈমানের স্থানে আগ্রমন করে, আজীয়-বজনকে পরিত্যাগ করে, মুশরিকদের
প্রদন্ত কষ্ট সহ্য করতে করতে পরিশ্রান্ত হয়ে দেশকে পরিত্যাগ করে এবং
স্থীয় জন্মভূমি পরিত্যাগ করতেও বিধাবোধ করে না; তারা জনগণের কোন
ক্ষতি করেনি, মার ফলে তারা তাদেরকে ধমকাক্ষে বরং তাদের দোষ
গুপুমাত্র এই ছিল যে, তারা আমার পথের পথিক হয়েছে, আমার পথে
চলার কারণেই তাদেরকে বিভিন্ন প্রকারের শান্তি দেয়া হয়েছে।' যেমন অন্য
জায়গায় রয়েছে "তারা রাসূল সল্লাল্লাছ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এবং
তোমাদেরকেও এ কারণেই দেশ হতে বের করে দিক্ষে যে, তোমরা
তোমাদের প্রভু আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করছো।"

(২) শানে নুষ্কঃ মুনাফিকদের মধ্যে দুষ্ট প্রকৃতির লোকগুলো মুসলমানদের কৃতদাসদের পথে-ঘাটে বিরক্ত করত এবং মুসলিম মহিলাদেরকেও দাসী মনে করে বিরক্ত করত। এতে মুসলমানদের বিশেষতঃ রস্লুল্লাহ স্ক্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মনে কষ্ট হত। তাই আলাহ নিম্নোক্ত আয়াতে মুসলিম মহিলাগণকে পর্দাবৃত অবস্থায় চলাফেরা করার নির্দেশ দেন।

يَّتَايَّهُا النَّبِيُّ قُلُ لَا لَاَزْوَاجِكَ وَيَنْتِكَ وَيِسَاَّءِ الْمُوْمِنِيْنَ يَّنْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْ بِهِنَّ - ذٰلِكَ ٱثْنَى اَنْ يُّعْرَفُنَ فَلَا يُؤْنَيْنَ - وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّجِيْمًا\* অর্থঃ- হে নবী। আপনার স্ত্রী ও কন্যাগণকে এবং অন্যান্য মুমিন নারীদেরকেও বলে দিন যে, তারা যেন স্ব-স্ব চাদরগুলো নিজেদের (মুখমগুলের) উপর (মাথা হতে) নিম্ন দিকে একটু ঝুলিয়ে নেয়। এতে শীঘুই তারা পরিচিত হবে, ফলতঃ তারা নির্যাতিত হবে না; এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (সুরাঃ অহ্যাব-৫৯)

ব্যাখ্যাঃ
কান মুসলমানকে শরীয়তসন্মত কারণ ব্যতিরেকে
কটদানের অবৈধতা প্রমাণিত হয়েছে। রস্লুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া
লাল্লাম বলেনঃ 'কেবল সে-ই মুসলমান, যার হাত ও মুখ থেকে অনা
মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে; কেউ কট না পায়, আর কেবল সে-ই মুমিন,
যার কাছ থেকে মানুষ তাদের রক্ত ও ধন-সম্পদের ব্যাপারে নিরুদ্ধিপ্র
থাকে।

(মাযহারী)

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, সাধারণ মুসলমান নারী ও পুরুষকে কট দেয়া হারাম ও মহাপাপ এবং বিশেষ করে রস্পুল্লাহ সল্লালাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে পীড়া দেয়া কুফর ও অতিসম্পাতের কারণ। মুনাফিকদের পক্ষ থেকে সব মুসলমান ও রস্পুল্লাহ সল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম দৃই প্রকারে কট পেতেন। আলোচা আয়াতসমূহে এসব নির্যাতন বন্ধের ব্যবস্থা বর্ণিত হয়েছে। প্রসক্তমে নারীদের পর্দা সংক্রান্ত কিছু অতিরিক্ত বিধান উল্লেখ করা হয়েছে। মুনাফিকদের দ্বিবিধ নির্যাতনের একটি ছিল এই যে, মুসলমানদের দাসীরা কান্ত কর্মের জন্য বাইরে পেলে দৃষ্ট প্রকৃতির মুনাফিকরা তাদেরকে উত্যক্ত করত এবং মাঝে মাঝে দাসী সন্দেহে বাধীন নারীদেরকেও উত্যক্ত করত। ফলে নাধারণভাবে মুসলমানগণ এবং রস্পুলুলাহ সল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম কট প্রতেন।

## জিহাদ প্রসঙ্গ

(১) শানে নুষ্লঃ বদরের যুদ্ধে জয় লাভের পর রস্লুল্লাহ সল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাইনুকার বাজারে ইয়াছনীদেরকে একত্রিত করে বললেন যে, "কুরাইশদের ন্যায় তোমাদের অবস্থা হবার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ কর"। ইয়াছনীয়া বলল, ক্রাইশরা ছিল যুদ্ধে অনভিজ্ঞ, তাদেরকে পরাস্ত করেছ বলে তুমি প্রতারিত ইইওনা, আল্লাহর শপথ আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধলে বুঝতে পারবে যুদ্ধ কাকে বলে। আমাদের ন্যায় যুদ্ধবাজ সম্প্রদায়ের সঙ্গে এ যাবৎ তোমার মুকাবিলাই হয়নি। এর উত্তরে নিম্লোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

قُلْ لِلَّذِيْنَ كَ فَكُرُوا سَنَّغَلَبُونَ وَتُحَشَّرُونَ اللَّي جَهَنَّمَ -وَيَنْسَ الْمِهَادُ \*

অর্থন আপনি এ কাফিরদেরকে বলে দিন যে, অচিরেই তোমরা পরাভূত হবে এবং তোমাদেরকে সমবেত করে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, আর তা নিকৃষ্টতম বাসস্থান। (স্রাঃ আল-ইমরান-১২)

ব্যাখ্যাঃ দু'টো দল যুদ্ধে পরম্পর সমুখীন হয়। একটি সাহাবা-ই-কিরামের দল এবং অপরটি মুশরিক কুরাইশদের দল। এটা বদর যুদ্ধের ঘটনা। সেদিন মুশরিকদের উপর এমন প্রভাব পড়ে (মুসলমানদের), এবং মহান আল্লাহ মুসলমানদেরকে এমনভাবে সাহায্য করেন যে, যদিও মুসলমানরা সংখ্যায় মুশরিকদের অপেক্ষা বহু কম ছিল, কিন্তু মুশরিকরা বাহ্যিক দৃষ্টিতে মুসলমানদেরকে বিগুণ দেখছিল। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে মুশরিকরা উমাইর ইবনু সাদকে গোয়েন্দাগিরির জন্যে প্রেরণ করেছিল। সে এসে সংবাদ দেয় যে, মুসলমানদের সংখ্যা কিছু কম বেশী তিনশ জন। আসলেও তাই ছিল। তাদের সংখ্যা ছিল তিনশ এবং আর কয়েকজন বেশী। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হওয়া মাত্রই আল্লাহ তা আলা তার

নিশিষ্ট ও নির্বাচিত এক হাজার ফিরিশতা পাঠিয়ে দেন। একটি অর্থ তো এই। দিতীয় ভাবার্থ এও বর্ণনা করা হয়েছে যে, কাফিরদের সংখ্যা মুগলমানদের দ্বিগুণ ছিল, এটা মুগলমানরা জানতো এবং প্রত্যক্ষণ্ড কর্বছিল। তথাপি আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সাহায্য করতঃ কাফিরদের উপর জয়যুক্ত করেন। (ইবনু কাসীর)

এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, কাফিররা পরাজিত ও পরাভূত হবে।
এতে কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, আমরা জগতের সব কাফিরকে পরাভূত
দেখি না, এর কারণ কিঃ উত্তর এই যে, আয়াতে সারা জগতের কাফির
বোঝানো হয়নি; বরং তখনকার মুশরিক ও ইয়াছদী জাতিকে বোঝানো
হয়েছে। সেমতে মুশরিকদেরকে হত্যা ও বন্দী করার মাধ্যমে এবং
ইয়াছদীদেরকে হত্যা, বন্দী, জিঘিয়া কর আরোপ এবং নির্বাসনের মাধ্যমে
পরাজিত করা হয়েছিল।

আলোচ্য আয়াতে বদর যুদ্ধের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এ যুদ্ধে কাফিরদের সংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজার। তাদের কাছে সাত শত উষ্ট্র ও একশত অশ্ব ছিল। অপরপক্ষে মুসলমান যোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল তিন শতের কিছু বেশী। তাদের কাছে সর্বমোট সত্তরটি উষ্ট্র, দু'টি অশ্ব, ছয়টি লৌহবর্ম এবং আটটি তরবারী ছিল। মজার ব্যাপার ছিল এই যে, প্রত্যেক দলের দৃষ্টিতেই প্রতিপক্ষ দলের সংখ্যা নিজেদের চেয়ে দিগুণ প্রতিভাত হচ্ছিল। এর ফলে মুসলমানদের আধিকা কল্পনা করে কাফিরদের অন্তর উপর্যুপরি শক্ষিত হচ্ছিল এবং মুসলমানগণও নিজেদের অপেক্ষা প্রতিপক্ষের সংখ্যা বিশুণ দেখে আল্লাহ তা আলার দিকে অধিকতর মনোনিবেশ কর্নছিলেন। তাঁরা পূর্ণ ভরসা ও দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর ওয়াদা (যদি তোমাদের মধ্যে একশত ধৈর্যশীল যোদ্ধা থাকে, তবে তারা দুইশতের বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে)- এর ওপর আস্থা রেখে আল্লাহর সাহায্যের আশা করছিলেন। কাফিরদের প্রকৃত সংখ্যা ছিল তিনগুণ। তা যদি মুসলমানদের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়ে যেতো, তবে তাঁদের মনে ভয়-ভীতি সঞ্চার হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। উভয়পক্ষের দৃষ্টিতে প্রতিপক্ষের সংখ্যা দ্বিগুণ মনে হওয়ায় অবস্থাটা

ছিল সাধারণ। আবার কোন কোন অবস্থায় উভয় দলই প্রতিপক্ষকে কম দেখেছিল।

মোট কথা, মক্কার প্রদত্ত ভবিষ্যছাণী অনুযায়ী একটি স্বল্প সংখ্যক নিরন্ত্র দলকে বিরাট বাহিনীর বিপক্ষে জয়ী করা চক্ষুদ্মন ব্যক্তিদের জন্যে বিরাট শিক্ষণীয় ঘটনা ! (ফাওয়ায়িদে আল্লামা ওসমানী)

(২) শানে নুষ্দঃ) উহুদ প্রান্তরে যুদ্ধ আরম্ভ হলে প্রথম আক্রমণেই কাফিরদের পরাজয় ঘটল। মুসলমানরা পলায়নরত কাফিরদের আসবাবপত্র লুষ্ঠন করতে লাগল। গিরিপথ রক্ষী সৈন্যগণও ইবন যুবাইরের নির্দেশ অমান্য করে লুষ্ঠন করতে লাগল। এদিকে গিরিপথ ঝালি পেয়ে কাফিররা পেছন দিক হতে প্রবল বেগে আক্রমণ করে বসল। ফলে ইবন যুবাইর (রাঃ) হামঘাহ (রাঃ) প্রমুখ সাহাবী শাহাদাত বরণ করলেন এবং রস্পুল্লাহ সন্মাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দস্ত ও চেহারা মুবারক জখম হয়। অতঃপর প্রধান প্রধান সাহাবীগণ মুসলিম সৈন্যদেরকে তুরিৎ একত্রিত করে বল- বিক্রমে কাফিরদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং তাদেরকে রণাঙ্গণ থেকে পলায়ন করতে বাধ্য করেন। যুদ্ধ শেষে রস্পুল্লাহ সল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম রীয় চাচা ও সাহাবীগণের লাশ দেখে অতিশয় মর্মাহত হয়ে কাফিরদের উদ্দেশ্যে বদদু আ করতে উদ্যত হলে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَشْرِ شَكَّ أَوْسَدُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْسُعَيِّبَهُمْ هُوَ الْمُعَيِّبَهُمْ هُ

জর্ম্বঃ- আপনার কোন অধিকার নেই, যে পর্যন্ত না আল্লাহ তা আলা হয়ত তাদের তওবা কবৃপ করবেন বা তাদেরকে কোন শান্তি প্রদান করবেন। কেননা তারা ভীষণ অত্যাচারী। (সুবাঃ আল-ইমরান-১২৮) বিষয়ভিত্তিক শানে নুযূল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী

ব্যাখ্যাঃ- এ আয়াড অবতরণের হেতু এই যে, উহুদ যুদ্ধে রস্লুল্লাহ

স্থালাই আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সম্মুখস্থ উপর ও নীচের চারটি দাঁতের

মধা থেকে নীচের পাটির ডান দিকের একটি দাঁত শহীদ এবং মুখমঙল

আহত হয়ে পড়েছিল। এতে দুঃখিত হয়ে তিনি এ বাক্যটি উচ্চারণ

করেছিলেন। "যারা নিজেনের পয়ণয়রের সাথে এমন দুর্ব্যবহার করে, তারা

কেমন করে সাফলা অর্জন করবে। অথচ পয়ণয়র ভাদেরকে আল্লাহর দিকে

আহবান করেন।" এরই প্রেক্ষিতে আলোচা আয়াড অবতীর্ণ হয়। বুখারীতে

উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি কোন কোন কাফিরের জন্যে বদদ্ আও

করেছিলেন। এতে আলোচা আয়াত নাখিল হয়। আয়াতে রস্লুল্লাহ

সন্তাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ধৈর্য ও সহনশীলভার শিক্ষা দেয়া

হয়েছে।

\*

(৩) শালে নুষ্লঃ) পূর্ববর্তী বছর বদর যুদ্ধে কভিপয় সাহাবী শহীদ হন। তালের উচ্চ মর্যাদা সম্বন্ধে অবহিত হয়ে কভিপয় সাহাবী সুযোগ আসলে শাহাদাত বরণ করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন, কিছু উচ্চের যুদ্ধ সমাগত হলে তাদের মধ্যে অনেকেরই পদস্খলন হল। তৎসম্বন্ধে নিম্নোক্ত আয়াতটি নামিল হয়।

وَلَقَتْ كُنْتُمْ تَكَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقُوهُ ـ فَقَدْ رَآيَتُمُوهُ وَآثَتُمْ تَثْظُرُونَ \*

অর্থঃ- আর তোমরা মৃত্যু কামনা করছিলে-মৃত্যুর সম্মুখীন হবার পূর্ব হতে। সুতরাং তোমরা এক্ষণে তা দেখলে- যার জন্য অপেক্ষা করছিলে। (সুরাঃ আল-ইমরান-১৪৩)

ব্যাখ্যাঃ- এ আয়াতেও বিপদাপদের সময় অটল থাকার শিক্ষা দিয়ে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক মানুষের মৃত্যু আল্লাহ তা'আলার কাছে লিপিবদ্ধ

রয়েছে। মৃত্যুর দিন, তারিখ, সময় সবই নির্ধারিত, নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে কারও মৃত্যু হবে না এবং নির্দিষ্ট সময়ের পরও কেউ জীবিত থাকবে না। এমতাবস্থায় কারও মৃত্যুতে হতবৃদ্ধি হয়ে পড়ার কোন অর্থ নেই।

(৪) শানে নুষ্ণীঃ- উহুদের যুদ্ধে যখন মুসলমানরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ন এবং রস্নুল্লাহ সন্মালাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আহত হয়ে এক পর্তে পতিত হলেন। তথন শত্রু পক্ষ হতে সংবাদ রটল, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম শহীদ হয়েছেন। এ সংবাদ শ্রবণ করে অধিকাংশ সাহাবী ভগুমনোরথ হয়ে পড়লেন এবং কেউ কেউ পশ্চাদপসরণে উদ্যুত হলেন। অতঃপর তাদের তিরস্কার করা হলে তারা ওযরখাহী পেশ করল যে. "আমরা রস্ণুল্লাহ সল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিহত হবার সংবাদ শ্রবণ করে ভীত হয়ে পলায়ণ করছিলাম"। তখন আল্লাহ নিম্লোক্ত আয়াতটি নাযিল করেন

وَمَامُ حَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ - أَفَائِنْ مَّاتَ أَوْ قُرِّلَ الْقَلَبْتُمْ عَلَى أَغْقَابِكُمْ - وَمَنْ تَتَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضَّواللَّهَ شَيئًا - وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّكِرِيْنَ \*

व्यर्थः व्यात युराश्वम তा एथ् त्रमुलरे। जात भूर्ति व्याता व्यत्नक त्रमुल অতীত হয়েছেন। তাহলে कि जिनि यनि गुजुा नत्रण करतन किश्वा खिनि শহীদ হন ,তবে कि ভোমরা উল্টে ফিরে যাবে ۽ আর যে ব্যক্তি উল্টে ফিরে যায়, তবে আল্লাহর কোন অনিষ্ট করতে পারেনা। এবং আল্লাহ সত্তরই কৃতজ্ঞ বান্দাদেরকে বিনিময় প্রদান করবেন। (সূরাঃ আল -ইমরান ১৪৪)

ব্যাখ্যাঃ- আয়াতে হশিয়ার করা হয়েছে যে, রস্লুল্লাহ সল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন না একদিন দুনিয়া থেকে বিদায় নেবেন।

জান পরও মুসলমানদের ধর্মের উপর অটল থাকতে হবে। এতে আরও বোনা যায় যে, সাময়িক বিপর্যয়ের সময় রস্লুলাহ সল্লালাছ 'আলাইহি ওয়া দাল্লাম-এর আহত হওয়া এবং তাঁর মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হওয়ার পেছনে যে রহস্য ছিল, তা হলো তার জীবনশাতেই তার মৃত্যু-পরবর্তী সাহাবায়ে কিরামের সম্বাবা অবস্থার একটি চিত্র ফুটিয়ে তোলা-যাতে তাদের মধো কোন ক্রটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া পাল্লাম স্বয়ং তা সংশোধন করে দেন। এবং পরে সতাসতাই যুখন তাঁর ७४०९ रत, ७খन আশেকানে-রসুল যেন সঞ্চিৎ হারিয়ে না ফেলেন। বাস্তবে তাই হয়েছে। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওফাতের সময় যখন প্রধান প্রধান সাহাবীগণত শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন, তখন আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু এ আয়াত তিলাওয়াত করেই তাদের সালুনা দেন

((a) শানে নুযুলঃ) উহুদের যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তনকালে পথে কাফিরদের আক্ষেপ হল, মুসলমানদেরকে পরাজিত করে সমূলে বিনাশ করলাম না, আবার চল শেষ করে আসি। আল্লাহ তাদের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার করেছিলেন, অতএব, তারা মক্কা অতিমুখে ফিরে গেল। পথিমধ্যে কোন যাত্রীকে বলে দিল। তোমরা মদীনায় গিয়ে কোন উপায়ে মুসলমানদের মনে আমাদের ভয়ের সঞ্চার করিও। রসুলুলাহ সল্লালাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়াহী মারফত এটা জানতে পেরে সাহাবাগণ সহ কাফিরদের পশ্যদ্ধাবন করে 'হামরাউল আসাদ' নামক স্থানে পৌছে শিবির স্থাপন করলেন। এসময় সাহাবাগণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল

ٱلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ \_ لِلَّذِيْنَ آحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا آجُرُعَظِيْمٌ \* वर्षः - यात्रा आघाज क्षांख स्वात भवल आक्षास् धवः त्रमृत्वत जाटक माजा फिरसट्ह, जनात्था यात्रा त्मकवात छ यूखाकी जात्मत कना यश भूतकात तरस्ट । (मृताः आण-स्थान - ১৭২)

ব্যাখ্যাঃ- সহীহ বৃধারীতে উল্লেখ রয়েছে যে, রস্লুল্লাহ সল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করলেন, কে আছে, যারা মুশরিকীনের পশ্চাদ্ধাবন করবেঃ তখন সাহাবীগণ প্রস্তুত হলেন যাদের মধ্যে এমন লোকও ছিলেন যারা গতকালের যুদ্ধে কঠিনভাবে আহত হয়ে পড়েছিলেন এবং অন্যের সাহাযো চলাফেলা করছিলেন। এরাই রস্লুল্লাহ সল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে মুশরিকদের পশ্চাদ্ধাবনে রওয়ানা হলেন। যখন তারা হামরাউল আসাদ' নামক স্থানে নিয়ে পৌছালেন, তখন সেখানে নু'আইম ইবনু মাসউদের সাথে সাক্ষাত হল। সে সংবাদ দিল যে, আবৃ সুফিয়ান নিজের সাথে আরও সৈন্য সঞ্চাহ করে পুনরায় মদীনা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আহত-দুর্বল সাহাবায়ে কিরাম এই ভীতিজনক সংবাদ তনে সমস্বরে বলে উঠলেন, গ্রিইট্রা নিয়ের আমানা তা জানিনা অর্থাৎ, আল্লাহ আমাদের জন্যে যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম সাহায়্যকারী।

(৬) শানে নুযুদঃ আব্ সুকইয়ান খবর পাঠাল, কুরাইশগণ আবার মদীনা আক্রমণ করবে। এ সংবাদ পেয়ে সাহাবাগণ বলে উঠলেন, "আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং উত্তম কার্য নির্বাহক "। আমরা কোন ভয় করিনা। তাদের ব্যাপারে নাযিল হয় নিম্নোক্ত আয়াত টি।

 অর্থঃ- তারা এমন লোক থে, (কোন কোন) মানুষ তাদের কে বনল, নিশ্চয় তারা (কাফিররা) তোমাদের (বিরুদ্ধে যুদ্ধের) জন্য আয়োজন করেছে, সূতরাং তোমাদের তাদেরকৈ তয় করা উচিত । পরস্তু এটা তাদের ইমানকে আরো বর্ধিত করেছিল, আর তারা বলল থে, আমাদের জনা আরাহই যথেষ্ট এবং তিনিই যাবতীয় কর্ম সম্পাদনের জনা উত্তম

(স্রা ঃ আল -ইমরান-১৭৩)

ব্যাখ্যাঃ- মুসলমানদেরকে ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এ সংবাদ দেয়া হলো, কিন্তু মুসলমানগণ তাতে কোনরূপ প্রভাবান্তিত হলেন না; অপর্রদিকে ননী খোযাআহ গোত্রের মাবাদ ইবনু খোযাআহ নামক এক ব্যক্তি মদীনা থেকে মঞ্চার দিকে যাচ্ছিল। যদিও সে লোকটি মুসলমান ছিল না কিন্তু মুসলমানদের হিতাকাঙ্গাী ছিল এবং তার গোত্র ছিল রস্ভুল্লাহ সম্ভাল্লাই আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে বন্ধুত্বের চুক্তিতে আবদ্ধ। কাজেই রাস্তায় মদীনা প্রত্যাগত আবু সুক্ষিয়ানকে থখন দেখতে পেল যে, সে নিজেদের প্রত্যাগমনের জন্য অপেক্ষা করছে এবং পুনরায় মদীনা আক্রমণের চিন্তা-ভাবনা করছে। তখন সে আবু সুক্ষিয়ানকে বলল, তোমরা ধোকায় পড়ে আছ যে, মুসলমানরা দুর্বল হয়ে পড়েছে। আমি তাদের বিরাট বাহিনীকে হামরাউল আসাদে দেখে এসেছি, যারা কিনা পরিপূর্ণ নাজ-ক্ষায় সক্ষিত্তত হয়ে তোমাদের পন্টান্ধান উদ্দেশ্য বেরিয়েছে। এ সংবাদ আবু সুক্ষিয়ানের মনে ভীতির সঞ্চার করে দিল।

(৭) শানে নুষ্পত্ত) মঞ্চার কতিপর মুসলমান স্বীয় ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রেখে কাফিরদের সঙ্গে বসবাস করত এবং তাদের সঙ্গে মুসলমানদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করত, নিহত্তও হত। তাদের সম্বন্ধে নিম্নোক্ত মায়াতটি নাথিল হয়।

إِنَّ الَّذِيْنَ نَوَقُّهُمُ ٱلْمَلَائِكَةُ ظَالِمِثَى ٱثْفُسِهِمْ قَالُوْا

فِيْمَ كُنْنُتُمْ - قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضَعَفِيْنَ فِي الْارَضِ - قَالُوا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيْهَا لَفَاُولَائِكَ مَاْوَهُمْ جَهَنَّهُ - وَسَآتَ مَصِيْرًا\*

অর্থঃ- নিশ্চয় যথন ফিরিশ্তাগণ এরূপ লোকদের রূহ কবর করেন্থারা (ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও হিজরত না করে) নিজেদেরকে পাপী করে রেখেছিল -তখন ফিরিশ্ডাগণ তাদেরকে বলবেন যে, তোমরা (ধর্মের কোন) কোন কর্মে ছিলেঃ তারা বলবে, আমরা পৃথিবীতে বড়ই অসহায় ছিলাম। ফিরিশ্তাগণ বলবেন, আত্মাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিলনাঃ তোমাদের উচিত ছিল স্বদেশ পরিত্যাগ করে তাতে চলে যাওয়া; অতএব, তোমাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম; আর তা নিকৃষ্ট গন্তবা স্থান।

(সরাঃ নিসা- ৯৭)

ব্যাখ্যাঃ

ব্যাখ্যাঃ

ব্যাখ্যাঃ

ব্যাখ্যাঃ

ব্যাখ্যার অবতীর্থ হয় যারা রস্লুল্লাহ (রঃ)

এর হিজরতের পরেও মঞ্জায় রয়ে পরিছেল। অতঃপর বদরের যুদ্ধে মুশরিকদের সঙ্গে এসেছিল। তাদের কয়েরজন যুদ্ধন্দেরে মারাও যায়। ভাবার্থ এই যে, আয়াতের হকুম হচ্ছে সাধারণ। প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির জনোই এ হকুম প্রযোজ্য যে হিজরত কয়তে সক্ষম অথচ মুশরিকদের মধ্যে মিশে থাকে এবং দ্বীনের উপর দৃঢ় থাকে না। সে আল্লাহ তা'আলার নিকট অত্যাচারী। এ আয়াতের ভাব হিসেবে এবং মুসলমানদের ইজমা হিসেবেও সে হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার দোষে দোষী। এ আয়াতে হিজরত করা ছেড়ে দেয়াকে অত্যাচার বলা হয়েছে। এ প্রকারের লোকদেরকে তাদের মৃত্যুর সময় ফিরিশতাগণ জিজেস করেনঃ তামরা এখানে পড়ে রয়েছে। কেন্য কেন তোমরা হিজরত করনিঃ তারা উত্তর দেয়, "আয়ারা নিজেদের শহর ছেড়ে অনা কোন শহরে চলে যেতে সক্ষম হইনি।" তাদের এ কথার উত্তরে ফিরিশতাগণ বলেন- আল্লাহ তা'আলার পথবী কি প্রশন্ত ছিল নাঃ

মালোচা চারটি আয়াতে হিজরতের ফ্যীলত, বরকত ও বিধি-বিধান বর্ণিত 
ধ্য়েছে। অভিধানে হিজরত শব্দটি 'হিজরান' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, 
মনিজাসত্ত্বে কোন কিছুকে ত্যাগ করা। সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ভাষায় 
দেশতাগে করাকে হিজরত বলা হয়। শরীয়তের পরিভাষায় দাকল-কৃষর 
কথা কাফিরদের দেশ ত্যাগ করে দারুল-ইসলাম তথা মুসলমানদের দেশে 
গমন করার নাম হিজরত।

আল্লাই তা'আলা কুরআন মাজীদে মুহাজিরদের জন্যে যে ওয়াদা করেছেন, জগদাসী তা স্বচক্ষে দেখে নিয়েছে। তবে আলোচা আয়াতেই এ পর্ত বর্ণিত হয়েছে যে, المالية অর্থাৎ আল্লাহর পথে হিজরত হওয়া ছাই। পার্থিব ধন-সম্পদ, রাজত্ব, সম্মান অথবা প্রভাব-প্রতিপত্তির অন্ধেষায় হিজরত না হওয়া চাই। বুখারীর হাদীসে রস্পূহাহ সল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া গাল্লাম-এর এ উজিও বর্ণিত আছে যে, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রস্লের নিয়তে হিজরত করে, তার হিজরত আল্লাহ্ ও রস্লের জন্যেই হয়। অর্থাৎ, এটিই বিশুদ্ধ হিজরত। এর ফ্যালত ও বরকত কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে। পঞ্চাওরে "যে ব্যক্তি অর্থের অন্ধেষণে কিংবা কোন মহিলাকে বিয়ে করার নিয়তে হিজরত করে তার হিজরতের বিনিময়ে ঐ বস্তুই পাবে, যার জন্য সে হিজরত করে।"

-\*

(b) শানে নুষ্লঃ উহুদের যুদ্ধে মুদলমানদের বাহ্যিক পরাজয় ঘটলে মুনাফিকরা ভাবল ইয়াহুদীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখা দরকার। প্রয়োজন ক্ষেত্র আশ্রয় মিলবে। অতঃপর ইয়াহুদীরা ষখন ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল, ইবনু উবাই তৎক্ষণাৎ তাদের পক্ষ অবলম্বন করল এবং বলল, আমি ভয় করি, অভাব অনটনের সময় তাদের ছাড়া আমাদের কোন গতি নেই। এ সম্বন্ধে নিশ্লোক্ত আয়াতটি নামিল।

يَّا يُهُا الَّذِيْنَ أَمَنُوا لَاتَتَّخِذُوا الْبَهُودَ وَالنَّصْرَى آوَلِبَا ءَ

بَعْضَهُمْ ٱوْلِيكَاء بَعْضٍ - وَمَنْ يَتَنَوَلُهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ -رِأَنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ \*

অর্থঃ- হে ঈমানদারগণ। তোমরা ইয়াস্থ্যী ও নাসারাদেরকে বন্ধুরূপে श्रदेश करता ना। जाता भतम्भत्र दक्तुः खात रथ नाव्हि ट्वांगाएमत यथा २८७ जारमंत्र मश्रम बङ्गाजु कन्नत्व, निकास स्म जारमन्त्रहे मस्या गया हरत । मिकास पाक्सर रम मन (नांकरक भुनुष्कि मान करतन ना, याता निष्करमत प्रतिष्ठ 49601 (সুরাঃ মায়িদা-৫১)

ব্যাখ্যাঃ- উপরিউক্ত আয়াতে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা খেন ইয়াহদী ও খ্রীষ্টানদের সাথে সামঞ্জসা ও গভীর বন্ধুত্ব না রাখে। সাধারণ অমুসলিম এবং ইয়াহদী ও ব্রীষ্টানদের রীতিও তাই। তারা গভীর বন্ধুতুপূর্ণ সম্পর্ক ওধু স্বীয় সম্প্রদায়ের মধোই সীমাবদ্ধ রাথে: মুসলমানদের সাথে এরপ সম্পর্ক স্থাপন করে না।

এরপর যদি কোন মুসলমান এ নির্দেশ অমান্য করে কোন ইয়াছদী অথবা খ্রীষ্টানের সাথে গভীর বন্ধুতুপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে, তবে সে ইসলামের দৃষ্টিতে সে সম্প্রদায়েরই লোক বলে গণা হওয়ার যোগা।

তফসীরবিদ ইবনু জারীর ইকরামা (রাঃ)- এর বাচনিক বর্ণনা করেনঃ এ আয়াতটি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। ঘটনাটি এই যে, রস্পুলাহ স্বালাহ 'আলাইহি ওয়া সালাম মদীনায় আগমনের পর পার্শবর্তী ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদের সাথে এই মর্মে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন যে, তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না, বরং মুসলমানদের সাথে কাঁধ মিলিয়ে আক্রমণকারীকে প্রতিহত করবে। এমনিতাবে যুসলমানরাও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না এবং কোন বহিরাক্রমণকারীর সাহায়া করবে না, বরং আক্রমণকারীকে প্রতিহত করবে। কিছুদিন পর্যন্ত এ চুক্তি উভয় পক্ষেই বলবৎ রাখে, কিন্তু ইয়াহদীরা স্বভাবগত কৃটিলতা ও ইসলাম বিদ্বেষর কারণে বেশীদিন এ চুক্তি মেনে চলতে পারল না। তারা

গুলগমানদের বিরুদ্ধে মঞ্চার মুশরিকদের সাথে ষড়যন্ত্র করে তাদেরকে স্বীয় দুর্গে আহবান জানিয়ে পত্র লিখল। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া গাণ্ডাম এ ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে তাদের বিরুদ্ধে একটি মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ করলেন। বনী-কুরাইযার এসব ইয়াহদী একদিকে মুশবিকদের সাথে হাত মিলিয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল এবং অপরদিকে মুসলমানদের দলে অনুপ্রবেশ করে অনেক মুসলমানের সাথে বন্ধতের চ্তি সম্পাদন করে রেখেছিল। এখানে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের জন্যে চওচর বৃত্তিতে লিপ্ত ছিল। এ কারণে আলোচা আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং দুসলমানদেরকে ইয়াছদী ও খ্রীষ্টানদের সাথে গভীর বন্ধত স্থাপন করতে নিষেধ করে দেয়া হয়, যাতে শক্ররা মুসলমানদের বিশেষ সংবাদ সংগ্রহ করতে না পারে। তখন ওবাদা ইবনু সামিত (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবী প্রকাশাভাবে তাদের সাথে চুক্তি বিলোপ ও অসহযোগের কথা ঘোষণা করেন। অপর পক্ষে কিছুসংখ্যক লোক, যারা কপট বিশ্বাসের অধীনে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত ছিল কিংবা যারা তখনও ঈমানের দিক দিয়ে দুর্বল ছিল, তারা ইয়াহদী ও খ্রীষ্টানদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করার মধ্যে বিপদশেস্ক: করত। তারা চিন্তা করত, যদি মুশরিক ও ইয়াহদীদের চক্রান্ত সফল হয়ে লায় এবং মুসলমানরা পরাজিত হয়, তবে আমাদের প্রাণ রক্ষার একটা উপায় থাকা দরকার। কাজেই এদের সাথেও সম্পর্ক রাখা উচিত, যাতে उथन आमता विशास ना श्रीष्ठ । आयुक्ताइ हैवन जनुन धकातासहै वनन अ এদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা আমার মতে বিপজ্জনক। তাই আমি তা করতে পারি না।

((৯) শানে নুষ্লঃ) যুদ্ধ আরম্ভ হওয়া মাত্র কাফিররা একসঙ্গে আক্রমণ করল, তখন রস্লুলাহ সলালাহ আলাইহি ওয়া সালাম জিবরাইল (আঃ)-এর নির্দেশে এক মৃষ্টি বালু কাফিরদের প্রতি নিক্ষেপ করেন। কাফিরদের চোঝে মুখে ঐ বালু পড়তেই তারা বেসামাল হয়ে পড়ল, যুদ্ধে কাফিরদের ৭০ ব্যক্তি নিহত ও ৭০ ব্যক্তি বন্দী হল। যুদ্ধ শেষে মুসলমানরা

পরস্পর মৃত ও মৃতের হন্তা সম্বন্ধে বলাবলি করতে লাগলে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

فَلَمْ تَقَتُّلُوهُ مَ وَلَكِنَّ اللَّهَ فَنَا هُمْ وَهَارِهَ فِي اللَّهَ فَنَا هُمْ وَهَارِهَ فِي الْدُرْمَثِينَ وَلِكِنَّ اللَّهَ رَمَلي - وَلِينُبْلِي الْمُؤْمِنِثِينَ مِنْهُ بَكَّاءً حَسَنًا- إِنَّ اللَّهَ

वर्षः वर्षः छ। यता छ। एमतरक निरुष्ठ कतनि, भत्रव व्यानार তাদেরকে নিহত করেছেন, আর আপনি (তাদের প্রতি) মাটির মুষ্টি নিক্ষেপ करतमि, भरततु जाल्लार जा निस्क्रभ करतस्वन, जाल्लार यजार युजनभानामताक निरक्षत जतक श्वरक उँखभ भूतकात क्षनान करतन; निक्तस আল্লাহ অতিশয় শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী। (সুরাঃ আনফাল-১৭)

ব্যাখ্যাঃ- ১৭নং আয়াতে গ্যওয়ায়ে বদরের অপ্রাপর ঘটনাবলী বর্ণনা করার সঙ্গে নঙ্গে মুসলমানগণকে হিদায়াত দেয়া হয়েছে যে, বদরের যুদ্ধে অধিকের সাথে অল্পের এবং সবলের সাথে দূর্বলের অলৌকিক বিজয়কে তোমরা নিজেদের চেষ্টার ফদল বলে মনে করো না; বরং সে মহান সন্তার প্রতি লক্ষ্য কর: যার সাহায্য-সহায়তা গোটা যুদ্ধেরই চেহারা পাল্টে দিয়েছে

এ আয়াতে যে ঘটনা বৰ্ণিত হয়েছে তারই বিস্তারিত বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ইবনু জারীর ও বাইহাকী (রঃ) প্রমুখ মনীষীবৃদ্দ আবদুল্লাহ ইবনু-আব্বাস (রাঃ) প্রমূখ থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, বদর যুদ্ধের দিন যখন মকার এক হাজার জভয়ানের বাহিনী টিলার পেছন দিক থেকে ময়দানে এসে উপস্থিত হয়, তখন মুসলমানদের সংখ্যাল্পতা এবং নিজেদের সংখ্যাধিক্যের কারণে তারা একান্ত গর্বিত ও সদঙ্ক ভঙ্গীতে উপস্থিত হয়। সে সময় রস্পুলাহ সন্ত্রাল্লান্ট 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আ করেন, "ইয়া আল্লাহ্ আপনাকে মিথ্যা জ্ঞানকারী এ কুরাইশরা গর্ব ও দঙ্ক নিয়ে এগিয়ে আসছে, আপনি

বিজায়ের যে প্রতিশ্রুতি আমাকে দিয়েছেন, তা যথা শীঘ্র পূরণ করুন।"

তখন জিবরাঈল (আঃ) অবতীর্ণ হয়ে নিবেদন করেন, ইয়া রসুলাল্লাহ আপনি এক মুঠো মাটি তুলে নিয়ে শক্রবাহিনীর প্রতি নিক্ষেপ করুন। তিনি তাই করলেন। এ প্রসঙ্গে ইবন-হাতিম ইবন-যায়িদের রিওয়ায়াতক্রমে বর্ণনা করেন যে, রস্লুলাহ সন্তাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন বার মাটি ও কাকরের মুঠো তুলে নেন এবং একটি শক্রবাহিনীর ডান অংশের উপর, একটি বাম অংশের উপর এবং একটি সামনের দিকে নিক্ষেপ করেন। তার ফল দাঁড়ায় এই যে, সেই এক কিংবা তিন মৃষ্টি কাঁকরকে আল্লাহ একান্ত ঐশীভাবে এমন বিস্তৃত করে দেন যে, প্রতিপক্ষের সৈন্যদের এমন একটি লোকও বাকী ছিল না, যার চোখে অথবা মুখমওলে এই ধুলি ও কাঁকর পৌছেনি। আর তারই প্রতিক্রিয়ায় গোটা শক্রবাহিনীর মাঝে এক ভীতির সঞ্চার হয়ে যায়। আর এ সুযোগে মুসলমানরা তাদের ধাওয়া করে। ফিরিশতাগণ পৃথকভাবে তাঁদের সাথে যুদ্ধে শরীক ছিলেন।

(মাযহারী,রহল-বয়ান)

শেষ পর্যন্ত প্রতিপক্ষের কিছু লোক নিহত হয়, কিছু হয় বন্দী; আর বাকী সবাই পালিয়ে যায় এবং ময়দান চলে আসে মুসলমানদের হাতে। অতঃপর তারা এ মহান বিজয় লাভে সমর্থ হন। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসার পর তাদের মধ্যে এ প্রসঙ্গে আলাপ-আলোচনা আরম্ভ হয়। সাহাবায়ে-কিরাম একে অপরের কাছে নিজ নিজ কৃতিত্বের বর্ণনা দিচ্ছিলেন। এরই প্রেক্ষিতে নায়িল হয় উপরোক্ত আয়াত। এতে তাদেরকে হিদায়াত দান করা হয় যে, কেউ নিজের চেষ্টা-চরিত্রের জন্য গর্ব করো না: যা কিছু ঘটেছে তা ওধুমাত্র তোমাদের পরিশ্রম ও চেষ্টারই ফসল নয়: বরং এটা আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত সাহাযা ও সহায়তারই ফল। তোমাদের হাতে যেসব শত্রু নিহত হয়েছে প্রকৃতপক্ষে তাদেরকে তোমরা হত্যা করনি; বরং আল্লাহ তা'আলাই হত্যা করেছেন।

এমনিভাবে রসূলুলাহ সন্মালাহ 'আলাইহি ওয়া সালাম-কে উদ্দেশ্য

করে ইরশাদ হয়েছে "আপনি যে কাঁকরের মুঠো নিক্ষেপ করেছেন প্রকৃতপক্ষে তা আপনি নিক্ষেপ করেননি, বরং স্বয়ং আল্লাহই নিক্ষেপ করেছেন।" সারমর্ম হচ্ছে যে, কাঁকর নিক্ষেপের এই ফলাফল যে, তা প্রতিটি শক্র সৈন্যের চোথে পৌছে গিয়ে সবাইকে ভীত-সম্ভস্ত করে দেয়, এটা আপনার নিক্ষেপের প্রভাবে হয়নি; বরং স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কুদরতের দারা এহেন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিলেন।

গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বুঝা যায়, মুসলমানদের জন্য জিহাদে বিজয় লাভের চাইতেও অধিক মূলাবান ছিল এই হিদায়াতটি যা তাদের মনমানসকে উপকরণ থেকে ফিরিয়ে উপকরণের স্রষ্টার সাথে সম্পৃক্ত করে দেয় এবং তাতে করে এমন অহংকার ও আত্মগর্বের অভিশাপ থেকে তাঁদেরকে মুক্তি দান করে, যার দেশায় সাধারণতঃ বিজয়ী সম্প্রদায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। তারপর বলে দেয়া হয়েছে যে, জয়-পরাজয় আমারই ভ্কুমের অধীন। আর আমার সাহাযা ও বিজয় তারাই লাভ করে যারা অনুগত।

(১০) भारत नृष्णः) वन् क्तारेशा গোতের ইয়াছদীরা রস্লুলাহ সন্মান্ত্রান্থ আলাইহি ওয়া সাল্লায়-এর সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিল যে, তারা রস্পুল্লাহ সল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে সাহায়া করবেনা, কিন্তু কার্যক্ষেত্তে তারা সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে আহ্যাবের যুদ্ধে বিপক্ষীয় মুশরিকদেরকে সাহায্য করে; ইতঃপূর্বেও তারা কয়েকবার বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল।

নিম্লেক্ত আয়াতসমূহে বনূ কুরাইযার সঙ্গে যুদ্ধ করার আদেশ করা र्श ।

الَّذِينَ عَهَدَ وَمُعَمَّ مُ وَمُ مِنَ مُ مُومِ مُ رَمَّ مُومِ مُ مُ مُ مُومِ اللَّهِ مُلْ مُومِّ اللَّهِ مُلْ مُروِّ

خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَدُّكُّرُونَ \*

वर्ष ३- याएमत व्यवसा এद्भभ (य. व्याभनि जाएमत काছ (थएक (कर्यकवात) श्रेडिमुर्गेंड श्रेड्स करत्रहरून, जनखर जाता श्रेर्टाक गांतरे নিজেদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে, আর তারা ভয় করে না। সুতরাং আপনি यमि युटक जात्मत काबू कत्रटा भारतन, जरव जारमत (डेभत आक्रमण कत्रज्ञः সে আক্রমণ দ্বারা) তাদের (এমন শান্তি দিন, যাতে তাদের শান্তি দেখে) খন্যান্যরা ছত্ত্রভঙ্গ হয়ে যায়। আর তাদেরও যেন শিক্ষা হয়।

(সুরাঃ আনফাল- ৫৬-৫৭)

ব্যাখ্যাঃ- এ আয়াতে সে যালিম দলের আলোচনা করা হয়েছে যারা মদীনায় হিজরতের পর মুসলমানদের জন্য আন্তীনের সাপে পরিণত হয় এবং যারা একদিকে মুসলমানদের বদ্ধুতু ও সখ্যতার দাবীদার ছিল এবং অপরদিকে মঞ্চার কাফিরদের সাথে খুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত করত। ধর্মমতের দিক দিয়ে এরা ছিল ইয়াহদী। মক্কার মুশরিকদের মাঝে আবৃ-জাহাল যেমন ইসলামের বিরুদ্ধে সবচেয়ে অগ্রবর্তী ছিল, তেমনি মদীনার ইয়াহদীদের মধ্যে এ কাজের নেতা ছিল কা'আব ইবনু আশরাফ।

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরত করে মদীনায় চলে আসার পর মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব-প্রতিপত্তি লক্ষ্য করে এরা ভীত হলেও তাদের মনে ইসলামের প্রতি শত্রুতার এক দাবদাহ জুলেই যাচ্ছিল।

ইসলামী জাতীয়তা ঃ রসূলুল্লাহ সলুল্লোহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় আগমনের পর ইসলামী রাজনীতির সর্বপ্রথম বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত করেন। মুহাজিরীন ও আনসারদের স্বদেশী ও স্বজাতীয় সাম্প্রদায়িকতাকে মিটিয়ে দিয়ে ইসলামের নামে এক নতুন জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা করেন। মুহাজিরীন ও আনসারদের বিভিন্ন গোত্রকে ভাই-ভাইয়ে পরিণত করে দেন। আর রস্বুল্লাহ স্বালাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাধ্যমে আল্লাহ তা আলা আনসারদের সে সমস্ত বিরোধও দূর করে দেন যা শতাব্দীর পর শতানী থেকে চলে আসছিল। এবং মুহাজিরীনদের সাথেও তিনি

তোমাদের সাথে থাকবে।

পারস্পরিকভাবে ভাই ভাই সম্পর্ক স্থাপন করেন।

ইয়াহ্দীদের সাথে মৈত্রী চুক্তি ঃ হিজরতের পর দেখা যায়, মুসলমানদের প্রতিপক্ষ ছিল দু'টি। (১) মক্কার মুশরিকীন, যাদের অত্যাচার-উৎপীড়ন মক্কা ত্যাপ করতে বাধ্য করেছিল এবং (২) মদীনার ইয়াহদীবর্গ, যারা এখন মুসলমানদের প্রতিবেশী। এদের মধ্য থেকে ইয়াহদীদের সাথে এক চুক্তি সম্পাদন করা হয়, এবং একটা বিস্তারিত প্রতিজ্ঞা পত্রও লেখা হয়। এই চুক্তির প্রতি আনুগত্য মদীনা এলাকার সমস্ত ইয়াছদী এবং মুসলমান, আনসার ও মুহাজিরদের উপর আরোপ করা হয়। চুক্তির পূর্ণ ভাষা ইবনুকাসীর 'আল্বিদায়াহ ওয়ানিহায়াত' গ্রন্থে এবং নীরাতি ইবনুহিশাম প্রভৃতি গ্রন্থে নিপিবদ্ধ রয়েছে। বস্তুতঃ এর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল এই যে, মদীনার ইয়াহদীগণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন শক্রকে প্রকাশ্য কি গোপনে সাহায্য করবে না। কিন্তু এরা বদর যুদ্ধের সময় সম্পাদিত চুক্তি লংঘন করে মক্কার মুশরিকদেরকে অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে সাহায্য করে, তবে বদর যুদ্ধের ফলাফল যখন মুসলমানদের সৃস্পষ্ট বিজয় এবং কাফিরদের অপমানজনক পরাজয়ের আকারে সামনে এসে যায়, তখন পুনরায় তাদের উপর মুসলমানদের প্রভাব ও ভীতি প্রবল হয়ে উঠে এবং তারা রস্নুল্লাহ সন্মানান্ত 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে হাজির হয়ে ওয়র পেশ করে যে, এবারে আমাদের ভুল হয়ে গেছে, এবার বিষয়টি ক্ষমা করে দিন, ভবিষাতে আর এমনভাবে আমরা চুক্তি লংঘন করব না

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামী গাঞ্জীর্য, দয়া ও সহনশীলতার প্রেক্ষিতে মা তাঁর অত্যাস ছিল- আবারও তাদের সাথে চুক্তি নবারন করে নিলেন। কিন্তু এরা নিজেদের অসৎ স্থভাব থেকে বিরত ছিল না। উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের সাময়িক পরাজয় ও ক্ষতিপ্রস্ত হওয়ার কথা জানতে পেরে তাদের সাহস বেড়ে যায় এবং তাদের সর্দার কা'আব ইবনু আশরাক মকায় গিয়ে মুশরিকদের পরিপূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করতে উদ্বন্ধ করে এবং আশ্বাস দেয় থে, মদীনার ইয়াছদীরা

এটা ছিল তাদের দ্বিতীয়বারে চুক্তি লঙ্গন যা তারা ইসলামের বিরুদ্ধে করেছে। আলোচা জায়াতে এভাবে বার বার চুক্তি লঙ্গনের কথা উল্লেখ করে তাদের দৃষ্কৃতির বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে যে, এরা হচ্ছে ঐ সমস্ত লোক, যাদের সাথে আপনি চুক্তি সম্পাদন করে নিয়েছেন, কিন্তু এরা প্রতিবারই সে চুক্তি লঙ্গন করে চলছে। আয়াতের শেষাংশে ইরশাদ হয়েছে "এরা ভয় করে না।" এর মর্মার্থ এও হতে পারে যে, এ হতভাগারা য়েছেতু দৃনিয়ার লোভে উত্থাদ ও অজ্ঞান হয়ে আছে, তাদের মনে আখিরাতের কোন চিন্তাই নেই। কাজেই এরা আখিরাতের 'আযাবকে ভয় করে না। এছাড়া এও হতে পারে যে, এহেন দুরাচার ও চুক্তি লঙ্গনকারী লোকদের যে অগভ পরিণতি পৃথিবীতেই হয়ে থাকে এরা নিজেদের গাফলতী ও অজ্ঞানতার দক্রণ সে ব্যাপারেও ভয় করে না।

অতঃপর সমগ্র বিশ্বই স্বচন্দে দেখে নিয়েছে যে, এসব লোক নিজেদের দৃশ্ধর্মের শান্তি পৃথিবীতেও ভোগ করছে। আবৃ জাহালের মত লোক নিহত হয়েছে, কাআব ইবনু আশরাফ নিহত হয়েছে এবং মদীনার ইয়াহুদীদেরকে দেশহাড়া করা হয়েছে।

(১১) শানে নুষ্নঃ রস্ণুরাহ সরাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম গণীমতের মাল বন্টন করার সময় আবুল হাওয়ার মুনাফিক বলল, "তোমাদের নবীর প্রতি লক্ষ্য কর, সে তোমাদের প্রাপ্য বকরীর রাধালদের মধ্যে বন্টন করছে এবং মনে করছে যে, খুব ন্যায় কাজই করছে।" এ

وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُ عِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ - فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَانْ لَكُمْ يُعْطُوا مِنْهَ إِلدَّاهُمْ يَشْخَطُّونَ \*

সম্পর্কে নিম্নোক আয়াতটি নাশিল হয়।

ন্দর্পন্থ আর তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা সদ্কার (বণ্টন) বাপোরে আপনার প্রতি দোষারূপ করে, অতঃপর যদি তারা সে সব সদক্ষা হতে (অংশ) না পায়, তবে তারা অসন্তুষ্ট হয়ে যায়।

(স্রাঃ তাওবা-৫৮)

ব্যাখ্যাঃ- ইরশাদ হচ্ছে-তাদেরকে আল্লাহ স্বীয় রস্ল সল্লাল্লাভ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাধামে যা কিছু দান করেছেন, ওর উপর যদি তারা তুষ্ট থাকতো এবং ধৈর্যধারণ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলতো-"আল্লাহই আমাদের জন্যে যথেষ্ট: তিনি স্বীয় অনুগ্রহে তার রাসুল সন্তান্ত্রান্থ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাধ্যমে আমাদেরকে আরো দান করবেন। আমাদের আশা-আকাঙ্খা আমাদের প্রতিপালকের সম্ভার সাথেই জড়িত।" তাহলে এটা তাদের পক্ষে গুরুই উত্তম হতো। সুতরাং মহান আল্লাহ এখানে এই শিক্ষা দিলেন যে, তিনি যা কিছু দান করবেন তার উপর মানুষের সবর ও শোকর করা উচিত। সকল কাজে তারই উপর ভরসা করতে হবে এবং তাঁকেই যথেষ্ট মনে করতে হবে। আগ্রহ, মনোযোগ, লোভ, আশা ইত্যাদির সম্পর্ক তার সাথেই রাখা উচিত। রস্পুলাহ স্বালাহ আশাইহি ওয়া সালাম-এর আনুগতোর ব্যাপারে চুল পরিমাণও যেন ক্রটি না হয়। আর আল্লাহ তা আলার কাছে এই তাওফীক চাইতে হবে যে, তিনি যেন তাঁর হুকুম পালনের, নিষিদ্ধ কাজ বর্জনের, ভাল কথা মেনে নেয়ার এবং সঠিক আনুগত্যের দিকে পথ প্রদর্শন করেন। (ইবনু কাসীর)

(১২) শানে পুর্বঃ যুদ্ধ হতে পশ্চাদপদ লোকদের নিন্দা ও শাস্তির ভয় প্রদর্শন করে আয়াতসমূহ নায়িন হলে, ঈগ্নানদারণণ সংকল্প করল যে, ভবিষ্যতের সকল যুদ্ধে সকলেই অংশ গ্রহণ করবে। তথন নিম্লোক্ত আয়াতটি নায়িল হয়। وَمَا كَانَ الْمُكُومِنُونَ لِيُنْفِرُوا كَآهَةً . فَلَوْلَا نَقَرَمِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَالِغَةٌ لِيَنَقَقَهُوْ إِفِي اللِّيْنِ - وَلِيُنْذِرُوا فَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحُذُرُونَ \*

আর্থ্বঃ- আর মুসলমানদের এটাও সমীচীন নয় যে, (জিহাদের জন্যে)
সকলেই একত্রে বের হয়ে পড়ে। সুভরাং এমন কেন করা হয় না যে,
তাদের প্রত্যেকটি বড় দল হতে এক একটি ছোট দল বহির্গত হয়, যাতে
দ্বীনের জ্ঞান লাভ করে এবং স্বজ্ঞাতিকে ভয় প্রদর্শন করে, যখন ভারা তাদের
কাছে প্রভ্যাবর্তন করে, যেন ভারা (নাফরমানী থেকে) বাঁচতে পারে।

(স্রাঃ তাওবা- ১২২)

ব্যাখাঃ- যারা ইতঃপূর্বে বাই আতে আকাবা ও রস্বুলাহ সল্লালাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে বিভিন্ন জিহাদে শরীক হয়েছিলেন; কিন্তু এ সময় ঘটনাচক্রে তাঁদের বিচ্যুতি ঘটে যায়। অনাদিকে যে মুনাফিকর। কপটতার দরুণ এ যুদ্ধে শরীক হয়নি, তারা তাঁদের কুপরামর্শ দিয়ে দুর্বল করে তুললো। অতঃপর যখন রস্লুলাহ সন্তাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্রাম জিহাদ থেকে ফিরে আসলেন, তখন মুনাফিকরা নানা অজহাত দেখিয়ে ও মিথ্যা শপথ করে তাঁকে সন্তুষ্ট করতে চাইল। আর রস্ণুল্লাহ সন্তান্তাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ও তাদের গোপন অবস্থাকে আল্লাহর ওপর সোপর্দ করে তাদের মিথ্যা শপথেই আশ্বন্ত হলেন, ফলে তারা দিব্যি আরামে সময় অতিবাহিত করে চলে। আর ঐ তিন বুযুর্গ সাহাবীকে পরামর্শ দিতে লাগল যে, আপনারাও মিথাা অজুহাত দেখিয়ে বসুলুলাহ সন্তাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্রাম-কে আশ্বস্ত করুন। কিন্তু তাঁদের বিবেক সায় দিল না। কারণ, প্রথম অপরাধ ছিল জিহাদ থেকে বিরত থাকা, দিতীয় অপরাধ আল্লাহর নবীর সামনে মিথা। বলা- যা কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই তাঁরা পরিচ্চার ভাষায় নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে নিলেন- যে অপরাধের সাজা স্বরূপ তাদের

সমাজচ্যুতির আদেশ দেয়া হয়। আর এদিকে কুরআন মজীদ সকল গোপন রহস্য উদঘাটন এবং মিথ্যা শপথ করে অজুহাত সৃষ্টিকারীদের প্রকৃত অবস্থাও ফাঁস করে দেয়।

-\*-

(১৩) শানে নুষ্পঃ- আয়ক'আত এবং বসরার মধ্যবর্তী স্থানে রোমান ও পারসিকদের মধ্যে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে রোমানরা পরাজিত হয়। এতে মকার মুশরিকরা মুসলমানদেরকে বলতে লাগল, তোমরা এবং রোমানরা কিতাবী সম্প্রদায়, আর আমরা ও পারসিকগণ অকিতাবধারী। অতএব, পারসিকদের জয়লাভ এ শুভ ইঙ্গিত করছে যে, অচিরেই আমরা তোমাদের উপর জয়লাভ করব। এ উপলক্ষেই নিম্নোক্ত আয়াতগুলো নাযিল হয়।

آلمَّ - غُلِبَتِ الرَّوْمُ - فِي آدَتَى الْاَرْضِ وَهُمْ قِنْ اَبَعْدِ غَلَدِهِمْ سَيَ غَلِبُونَ - فِي آدَتَى الْاَرْضِ وَهُمْ قِنْ اَبَعْدِ غَلَدِهِمْ سَيَ غَلِبُونَ - فِي يَصْدِ اللَّهِ - الْاَمْدُ وَمِنْ فَيَهُلُ وَمِنْ الْعَدُ وَيَتَوْمَ وَيَ الْمَدُونَ - بِنَصْدِ اللَّهِ - يَنْصُدُو مَنْ اللَّهُ وَعُدَهُ بَعْدَا أَدَّ وَهُدَ اللَّهِ - لَاَيْتُ لِللَّهِ اللَّهُ وَعُدَهُ وَلَكُنَّ آءً - وَهُدَ اللَّهِ - لَاَيْتُ لِللَّهُ اللَّهُ وَعُدَهُ وَلَكَنَّ الْكُودَ لِللَّهُ وَعُدَهُ وَلَكَنَّ الْكُنُ اللَّهُ اللَّهُ وَعُدَهُ وَلَكَنَّ الْكَنْ الْكَالِقُ اللَّهُ وَعُدَهُ وَلَكَنَّ الْكَنْ الْكَالُونَ \*

व्यर्थः व्यानिकः, नाम, भीम। तामानभव भर्तााजिक श्राहः, এक निक्रे श्राहः वरः का जामत य भर्तााजास्त्र भर्त (भार्त्रामेकरमत विक्रस्कः) भीष्ठिरे अभ्रानाक कत्रतः, किन शर्क नाम वर्ष्मात्र मर्साः, देशत भूर्तिक देशिक्यात्र व्याद्याश्चरते हिन वरः भरतकः, वातः वे मिन मूभिनभव व्यानीनक शर्व व्याद्याश्चरते विक्रियात्र मर्माः, किनि थात्क देखाः निज्ञात्री करतन वरः किनि क्षत्रन भराक्यात्र मर्मानी, भराक्ष महास्र । विक्रे व्याद्याहर व्याद्याक्ष भराक्षात्र व्याद्याहर श्रीमः

অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না; কিন্তু অধিকাংশ লোকই অবগত নয়।

(স্রাঃ রুম- ১-৬)

ব্যাখ্যাঃ
বস্পুলার সন্মান্তর আলাইর ওয় সাল্লাম-এর মঞ্চায়
অবস্থানকালে পারসিকরা রোমানদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করে।
হাফিয় ইবনুহাজার প্রমুখের উক্তি অনুযায়ী তাদের এই যুদ্ধ শাম দেশের
আয়ক্তর্জাত ও বসরার মধ্যস্থলে সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধ চলাকালে মঞ্জার
মুশারকরা পারসিকদের বিজয় কামনা করত। কেননা, শির্ক ও প্রতিয়া
পূজায় তারা ছিল পারসিকদের সহযোগী। অপরপক্ষে মুসলমানদের
আত্তরিক বাসনা ছিল রোমানরা বিজয়ী হোক। কেননা, ধর্ম ও মাযহাবের
দিক দিয়ে তারা ইসলামের নিকটবর্তী ছিল। কিন্তু হল এই যে, তখনকার
মত পারসিকরা মুদ্ধে জয়লাভ করল। এমন কি তারা কনষ্টান্টিনোপলও
অধিকার করে নিল এবং সেখানে উপাসনার জনো একটি অগ্নিকুও নির্মাণ
করল। এটা ছিল পারস্য সম্রাট পারতেজের সর্বশেষ বিজয়। এরপর তার
পতন গুরু হয় এবং অবশেষে মুসলমানদের হাতে সম্পূর্ণ নিশ্চিত্ব হয়ে যায়।
(কুরতুরী)

এ ঘটনায় মঞ্চার মুশরিকরা আনন্দে আগ্রহারা হয়ে গেল এবং মুদলমানদেরকে লজ্জা দিতে লাগল যে, তোমরা যাদের সমর্থন করতে, তারা হেরে গেছে। ব্যাপার এখানেই শেষ নম্ন; বরং আহলে কিতাব রোমকরা যেমন পারসকিদের মুকাবিলায় পরাজ্ঞয় বরণ করেছে, তেমনি আমাদের মুকাবিলায় তোমরাও একদিন পরাজিত হবে। এতে মুদলমানরা আন্তরিকভাবে দুঃবিত হয়। (ইবনুজরীর, ইবনু আবী হাতিম)

সূরা রূমের প্রাথমিক আয়াতগুলো এ ঘটনা সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। এসব আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, কয়েক বছর পরেই রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে।

আবৃ বকর সিদ্ধীক (রাঃ) যখন এসব আয়াত শুনলেন তখন মক্কার চতুম্পার্শ্বে এবং মুশরিকদের সমাবেশ ও বাজারে উপস্থিত হয়ে ঘোষণা করলেন, তোমাদের হর্ষোৎফুলু হওয়ার কোন কারণ নেই। কয়েক বছরের ১৪৪ বিষয়ভিত্তিক শানে নুখল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী

মধ্যে রোমকরা পারস্কিদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে। মুশরিকদের মধ্যে উবাই ইবনু খালফ কথা ধরল এবং বলল, তুমি মিখ্যা বলছ। এরূপ হতে পারে না। আবু বকর (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্র দুশমন, তুই ই মিধ্যাবাদী। আমি এই ঘটনার জন্যে বাজি রাখতে প্রস্তুত আছি। যদি তিন বছরের মধ্যে রোমকরা বিজয়ী না হয়, তবে আমি তোকে দশটি উদ্ভী দেব। উবাই এতে সম্মত হল। (বলাবাহুলা, এটা ছিল জুয়া, কিন্তু তখন জুয়া হারাম ছিল না।) একথা বলে হয়রত আবু বকর রস্লুল্লাহ্ সল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে উপস্থিত হয়ে ঘটনা বিবৃত করলেন। রস্লুল্লাই সল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি তো তিন বছরের সময় নির্দিষ্ট করিনি। কুরআনে এর জনো بضع سنين শব্দ ব্যবহৃত ইয়েছে। কাজেই তিন থেকে নয় বছরের মধ্যে এই ঘটনা ঘটতে পারে। তুমি যাও এবং উৰাইকে বল যে, আমি দশটি উদ্ভীৱ স্থলে একশ' উদ্ভী বাজি রাখছি, কিন্তু সময়কাল তিন বছরের পরিবর্তে নয় বছর এবং কোন কোন রিওয়ায়াত মতে সাত বছর নির্দিষ্ট করছি। আবু বকর আদেশ পালন করলেন এবং উবাইও নতুন চুক্তিতে সম্বত হল। (ইবনু জারীর, তিরমিয়ী)

বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় যে, হিজরতের পাঁচ বছর পূর্বে এই ঘটনা সংঘটিত হয় এবং সাত বছর পূর্ণ হওয়ার পর বদর যুদ্ধের সময় রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করে। তখন উবাই ইবনু খাল্ফ বেঁচে ছিল না। আৰু বকর (রাঃ) তার উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে একশ উষ্ট্রী দাবী করে আদায় করে নিলেন।

কোন কোন রিওয়ায়াতে আছে, উৰাই যখন আশংকা করল যে, আৰু বকরও হিজরত করে যাবেন। তখন সে বলল, আপনাকে ছাড়ব না, যতক্ষণ না আপনি একজন জামিন পেশ করেন- নির্ধারিত সময়ে রোমকরা বিজয়ী না হলে সে আমাকে একশ' উদ্ভী পরিশোধ করবে। আবৃ বকর (রাঃ) তদীয় পুত্র আবদুর রহমানকে জামিন নিযুক্ত করলেন।

যখন আৰু বকৰ (রাঃ) ৰাজিতে জিতে গেলেন এবং একশ' উদ্ভী লাভ

বিষয়ভিত্তিক শানে নুযুল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী করলেন, তখন সেগুলো নিয়ে রস্বুলাহ সন্মালাই আলাইহি ওয়া সালাম-এর কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন, উষ্ট্রীগুলো সদকা করে Wes i

(১৪) শানে নুষ্দঃ) বন নাযীর গোত্রের দুর্গ অবরোধ কালে তাদের আত্মসমর্পণের জন্য তাদের বাগানগুলো নষ্ট করার অনুমতি থাকলেও কোন কোন মুসলমান এ মনে করে বাগান নষ্ট করেনি যে, এটা মুসলমানদেরই হবে। আর কেউ কেউ ইয়াহদীদের মনে কষ্ট দেবার জন্য কেটেছিল। নিম্লোক্ত আয়াতে আল্লাহ বলেন, উভয় দলের কার্যই ঠিক ছিল।

مَّاقَطَعْتُمْ مِّنْ لِّبْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَآئِمَةً عَلَى أُضُوْلِهَا فَبِاذُنِ اللَّهِ وَلِيُّ شَرِي ٱلْفَاسِقِيْنَ \*

व्यर्थः- य अव स्थानुत वृक्त जामता करते स्करणङ किश्वा स्थला जातम्ब मुननभूरद्दव छेभव मखाग्रमान शाकर्ट मिराइ, जा पाद्वादवरे निर्द्मन वनुराग्री रुखार्ट, (रयन यूजनयानएमत्ररक मचानिष्ठ करतन) चात रयन কাকিরদেরকে অপদন্ত করেন। (সুরাঃ হাশর-৫)

ব্যাখ্যাঃ- বনূ-নুযাইরের খেজুর বাগান ছিল। তারা যখন দুর্গের ভেতরে অবস্থান গ্রহণ করল, তখন কিছু কিছু যুসলমান তাদেরকে উত্তেজিত ও ভীত করার জনো তাদের কিছু খেজুর বৃক্ষ কর্তন করে অথবা অগ্নিসংযোগ করে খতম করে দিলেন। অপর কিছু সংখ্যক সাহাবী মনে করলেন, ইনশাআল্লাহ বিজয় আমাদের হবে এবং পরিণামে এসব বাগ-বাগিচা মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হবে। এই মনে করে তাঁরা বক্ষ কর্তনে বিরত রইলেন। এটা ছিল মতের গরমিল। পরে যখন তাঁদের মধ্যে কথাবার্তা হল, তখন বৃক্ষ কর্তনকারীরা এই মনে করে চিন্তিত হলেন যে, যে বৃক্ষ পরিণামে মুসলমানদের হবে, তা কর্তন করে তারা অন্যায়

১৪৬ বিষয়ভিত্তিক শানে নুযুল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী করেছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হল। এতে উভয়দলের কার্যক্রমকে আল্লাহর ইচ্ছার অনুকৃলে প্রকাশ করা হয়েছে।

# কাফিরদের যুদ্ধের প্রস্তৃতি

(১) শানে নুষ্পত্ত) বদর যুদ্ধে যাত্রাকালে আবৃ জাহাল ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ কাবা ঘরে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করল, হে আল্লাহ! সত্যকে জয়ী এবং অসত্যকে পরাজিত করিও। তখন নিম্নোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

إِنْ تَسْتَفْتِ حُوْا فَقَدْ جَاكُمُ الْفَتْحُ- وَإِنْ تَنْتُهُوا فَهُوَ خَدُرُّ لَّكُمْ - وَإِنْ تَعُوْمُوا نَعُدْ - وَلَنْ تُفْنِى عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَنِئًا وَلَنْ تُفْنِى عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَنِئًا وَلَوْكَثُرَتُ وَإَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِثِينَ \*

অর্থঃ- (হে কাফিরগণ!) যদি তোমরা মীমাংসা চাও, ভবে সে মীমাংসা তো তোমাদের সম্বুথে এসে গেছে, আর যদি বিরত থাক, ভবে তা তোমাদের জন্য অতি উত্তম। আর যদি তোমরা পুনরায় নাফরমানীর কাজই কর, তবে আমিও আবার তোমাদের সাজা দিব। আর তোমাদের দলবল তোমাদের কোনই কাজে আসবে না, যদিও সংখ্যায় অধিক হয়। আর নিশ্বর আল্লাই ইমানদারদের সঙ্গে আছেন। (স্রাঃ আনফাল-১৯)

ব্যাখ্যাঃ কুরাইশ কাফিরদের বাহিনী মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি নেয়ার পর মক্কা থেকে রওয়ানা হওয়ার প্রাকালে বাহিনী প্রধান আবৃ জাহাল প্রমুখ বাইডুল্লাহর পর্দা ধরে প্রার্থনা করেছিল। আর আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, এই দু'আ করতে গিয়ে তারা নিজেদের বিজয়ের দু'আর পরিবর্তে সাধারণ বাক্যে এভাবে দু'আ করেছিল ঃ

ইয়া আল্লাহ! উভয় বাহিনীর মধ্যে যেটি উভম ও উচ্চতর, উভয় বাহিনীর মধ্যে যেটি বেশি হিদায়াতের উপর রয়েছে এবং উভয় দলের যেটি বিষয়ভিত্তিক শানে নুযূল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী ১৪৭ বেশি ভদ্র ও শালীন এবং উভয়ের মধ্যে যে ধর্ম উত্তম তাকেই বিজয় দান করো।' (মাযহারী)

এই নির্বোধেরা এ কথাই ভাবছিল যে, মুসলমানদের তুলনায় তারাই উত্তম ও উচ্চতর এবং অধিক হিদায়াতের উপর রয়েছে, কাজেই এ দু'আটি তাদেরই অনুকূলে হচ্ছে। আর এই দু'আর মাধ্যমে তারা কামনা করছিল, আরাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যেন হক ও বাতিল তথা সত্য ও মিথ্যার ফয়সালা হয়ে যায়। তাদের ধারণা ছিল, যখন তারা বিজয় অর্জন করবে, তখন এটাই হবে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের সত্যতার ফয়সালা।

কিন্তু তারা একথা জানত না যে, এই দু'আর মাধামে প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদের জন্য বদদু'আ ও মুসলমানদের জন্য নেক দু'আ করে যাছে। যুদ্ধের ফলাফল সামনে আসার পর করআনুল করীম তাদের বাতলে দিল। "তোমরা যদি ঐশী মীমাংসা কামনা কর, তবে তা সামনে এসে গেছে। অর্থাৎ সত্যের জয় এবং মিথাার পরাজয় সূচিত হয়েছে। وَإِنْ مُنْتُنُونَ ্র্বর্তী 💯 🚜 অর্থাৎ আর যদি তোমরা এখনও কৃষ্ণরীজনিত শত্রুতা পরিহার আবারো যদি নিজেদের দুষ্ট্মী ও যুদ্ধের দিকে ফিরে যাও, তবে আমিও युजनभानत्मत जाशारपात मिरक किरत यात । وَإِنْ تُقْنِي عَنْكُمْ فِنْتُكُمْ شَنْيِنًا وَإِنْ آءَهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْكُمْ فِنْتُكُمْ شَنْيِنًا وَإِنْ اللهِ 📆 অর্থাৎ, তোমাদের দল ও জোট যতই অধিক হোক না কেন, আল্লাহর সাহায্যের মুকাবিলায় তা কোন কাজেই লাগবে না। অর্থাৎ, 🍒 🕮 📆 े आल्लार् यथन गूजनमानरात जाराय तरस्रहन, जर्थन कान नन তোমাদের কি-ই বা কাজে লাগতে পারেঃ

১৪৮ বিষয়ভিত্তিক শানে নুযুল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী

(२) भारत नुष्णकः विभावत युक्त त्याभागात्मत जना काश्वित्रता मका হতে বের হলে ১২ জন নেতৃস্থানীয় কাফির সৈন্য দলের খাদ্য সরবরাহ করার দায়িত্ব গ্রহণ করল। তৎসম্বন্ধে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

إِنَّ ٱلَّذِيْنَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ آمْوَالُهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيْلِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّامَ يُحُشِّرُونَ \*

व्यर्बंड- मिन्ठग्रर्से काकितता निर्द्धारमत थन-সম্পদ সমূহ এজনা वाग्र করছে যেন আল্লাহর পথ হতে (লোকদেরকে) প্রতিরোধ করে। অতএব, ভারা তো নিজেদের মাল বায় করতেই থাঞ্বে। (কিন্তু) পরিমাণে সে মাল তাদের পক্ষে অনুশোচনার কারণ হয়ে পড়বে; অনতর ভারা পরাভূত হয়ে যাবে। আর কাফিরদেরকে দোযখের দিকে সমবেত করা হবে।

(সুরাঃ আনফাল- ৩৬)

ব্যাৰ্যাঃ- যারা কাফির তারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর দ্বীন থেকে মানুষকে বাধা দান করার কাজে ব্যয় করতে চাইছে। অতএব, তার পরিণতি হবে এই যে, নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে বসবে এবং পরে এ ব্যয়ের জন্য তাদের অনুতাপ হবে। অথচ শেষ পর্যন্ত তাদেরকে পরাজয়ই বরণ করতে হবে। বস্তুতঃ গমওয়ায়ে-উহুদে ঠিক তাই ঘটেছে : সঞ্চিত ধন-সম্পদত্ত ব্যয় করে ফেলেছে এবং পরে যখন পরাজিত হয়েছে, তখন পরাজয়ের গ্লানির সাথে ধন-সম্পদ বিনষ্ট হবার জন্য অতিরিক্ত অনুতাপ ও দুঃখ পোহাতে হয়েছে। বগভী প্রমুখ কোন কোন তাঞ্দ্রীরবীদগণ এ আয়াতের বিষয়বস্তুকে বদর যুদ্ধের বায় সংক্রান্ত বলেই অভিহিত করেছেন। বদর যুদ্ধে এক হাজার যোয়ানের বাহিনী মুসলমানদের মুকাবিলা করতে গিয়েছিল। তাদের খাবার দাবার এবং অন্যান্য যাবতীয় ব্যয়ভার মক্কার ১২ জন সরদার নিজেদের দায়িত্বে নিয়েছিল। তাদের মধ্যে ছিল আবৃ জাহাল,

ওতবা, শাইবা প্রমুখ। বলা বাহুল্য এক হাজার লোকের যাতায়াত ও খানাপিনা প্রভৃতিতে বিরাট অংকের অর্থ ব্যয় হয়েছিল। কাজেই নিজেদের পরাজয়ের সাথে সাথে অর্থ ব্যয়ের জন্যও বিপুল অনুতাপ ও আফসোস করতে হয়েছিল।

#### কাফিরদের ভ্রান্ত ধারণা)

((১) শানে নুষ্লঃ-) বিলাল ও আন্মার (রাঃ) প্রমুখ গরীব মসলমানদেরকে দেখে কাফির প্রধানরা বিদ্রুপ করে বলত, মুহামদ বলে থাকে যে. " আমি এসৰ দরিদ্র লোকের সহযোগতিায় আমার পার্থিব কাজ সম্পন্ন করছি ও কাফির প্রধানদের দর্প চূর্ণ করছি।" তাঁর ধর্ম সতা হলে তিনি অবশাই আরব প্রধানদের সহযোগিতা পেতেন। একথার উত্তরে আল্লাহ নিম্ন আয়াতটি নাযিল করেন

زُيُّنَ لِلَّذِيثَنَ كَفَرُّوا الْحَيَاةُ التُّنْيَا وَيَشَخَرُّوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ أُمنُوا - وَالَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - وَاللَّهُ يَرُزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرٍ حِسَابٍ \*

व्यर्थ :- थार्थिव जीवन काफिन्नएमन्न निकि भूभिष्किण भरन इस । এवश (এकाরণেই) ভারা এ সমস্ত মুসলমানদের সঙ্গে বিদূপ করে। অথচ (युजनप्रान्थर) यात्रा (कृष्ठत ও শिर्क হতে) दिंहि थार्क, जे अवस्र कार्कित **२**ए७ উष्ठ्युत थाकरव कियांभएजत मिन। जात तिर्क एठा जान्नार रास्क ইচ্ছা করেন বে- হিসাব দিয়ে থাকেন। (স্রাঃ বাক্রান-২১২)

ব্যাখ্যাঃ- দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও মান-সম্বানের উপর নির্ভর করে অহংকার করা এবং দরিদ্র লোকের প্রতি উপহাস করার পরিণতি কিয়ামতের দিন চোধের সামনে ভেসে উঠবে। আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে, - যে ব্যক্তি কোন মুমিন স্ত্রী বা পুরুষকে তার দারিদ্রোর জন্যে

উপহাস করে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে কিয়ামতের দিন সমগ্র উন্মতের সামনে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুমিন স্ত্রী বা পুরুষের উপর এমন অপবাদ আরোপ করবে, যে দোধে সে দোষী নর, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাকে একটি উঁচু অগ্নিকুঞ্জে উপর দাঁড় করাবেন; যতক্ষণ না সে তার মিথ্যার স্বীকারোক্তি করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাতে রাখা २८व । (যিকরুল হাদীস, কুরত্বী)

((২) শানে নুষ্দঃ) কাফিররা বলত আমরা এখানে সুখ ও শান্তিতে আছি, এতে বুঝা যায়, আল্লাহ আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট নন। অতএব, পরকাল বলে কিছু থাকলে, সেখানেও আমরা সুবেই থাকব। তখন তাদের প্রতি উত্তরে নিম্নোক্ত আয়াতটি নামিল হয়।

وَلَا يَحْسَبُنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اَنَّصَا نُحْلِي لَهُمْ خَبْرٌ لِّانَدُهُ سِيهِ مْ - إِنَّكَا نُمْلِنَي لَهُمْ لِيَرْدَانُواً إِثْمًا - وَلَهُمْ عَذَابٌ

व्यर्थं :- जाता राम कथरमा এ धात्रणा मा करत रा, व्यापि जारमतरक रा অবকাশ দিচ্ছি এটা তাদের জন্য মঙ্গল জনক। আমি তাদেরকে এ জন্যই অবকাশ দিছি যেন তাদের পাপ আরো বৃদ্ধি পায়। আর তাদের লাঞ্ছনাময় শান্তি হবে। (সুরাঃ আল- ইমরান- ১৭৮)

ব্যাখ্যাঃ- কাফিরদের পার্থিব ভোগ-বিলাসও প্রকৃতপক্ষে আযাবেরই পরিপূর্ণতা ঃ এক্ষেত্রে কেউ যেন এমন কোন সন্দেহ না করে যে, আল্লাহ তাআলা কাফ্রিদেরকে অবকাশ, দীর্ঘায়ু, স্বাস্থ্য-সামর্থ্য ও আরাম-আয়েশের উপকরণ এ জন্যই দিয়েছেন, যাতে ভারা নিজেদের অপরাধ প্রবণতায় অধিকতর এগিয়ে যায়। কারণ, আয়াতের উদ্দেশ্য হল এই যে, কাঞ্চিরদের

সামান্য কয়েক দিনের এ অবকাশ ও ভোগ-বিলাসে যেন মুসলমানরা শেরেশান না হয়। কেননা, কৃষ্ণর ও পাপ সত্ত্বে তাদের পার্থিব শক্তি-সামর্থা তাদের শাস্তিরই একটি পস্থা, যার অনুভূতি আজ্ঞকে নয় এই শুখিবী থেকে যাবার পরই হবে যে, তাদেরকে দেওয়া পার্থিব ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ তারা পাপকর্মে ব্যয় করেছে প্রকৃত পক্ষে সে সবই ছিল নরকঙ্গাল। এ বিষয়টিই কতিপয় আয়াতে আল্লাহ ইরশাদ

"কাফিরদের ধন-সম্পদ এবং ভোগ-বিলাস তাদের জন্য গৌরবের वसु नयः এशুला আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আযাবেরই একটা কিন্তি যা আখিরাতে তাদের আযাব বৃদ্ধির কারণ হবে।"

( (৩) শানে নুৰূপ)- কাফিররা রস্লুল্লাহ সল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এবং মুসলমানদেরকে নিজেদের ভ্রান্ত মতের দিকে আহবান করত। তারা বলত, আমাদের ধর্ম ও মতবাদ গ্রহণ করলে যদি তোমাদের পাপ হয় বলে মনে কর, তবে আমরা তোমাদের সে পাপের ভার গ্রহণ করতে রাখী আছি। তাদের উত্তরে নিম্নোক্ত আয়াত নাখিল হয়।

قُلْ آغَيْرَ اللَّهِ ٱبْغِيْ رَبًّا وَّهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ- وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَـفُسِ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَاتَ زِرُ وَإِزِرَةٌ قِرْزُالُهُ رَى - ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّنُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ \*

व्यर्थं :- व्यापनि वरन मिन, व्यापि कि व्याद्वार जिन्न व्यपन काउँ रक প্রতিপালক রূপে খুঁজতে যাব? অথচ তিনি সকল বস্তুর মালিক: আর প্রত্যেক ব্যক্তিই যা কিছু করে, ততটাই সে পাবে, এবং কেউ অন্য কারো (शानाङ्त) वाका वरन कत्राव ना, शतिरगर्य कामाप्तत मकनक शीय नत्वत मभीत्थ त्यत्क इत्त. जिनि त्वाभात्मनत्क कानित्य मित्वन. त्य विश्वता

(সূরাঃ আনআম-১৬৪)

ব্যাখ্যাঃ- আয়াতে মকার মূশরিক ওয়ালীদ ইবনু মুগীরা প্রমুখের উত্তর দেয়া হয়েছে। তারা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাধারণ মুসলমানদেরকে বলত ঃ তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে এলে আমরা তোমাদের যাবতীয় পাপের বোঝা বহন করব। বলা হয়েছে ঃ "আপনি তাদেরকে বলে দিনঃ তোমরা কি আমার কাছ থেকে এমন আশা কর যে, তোমাদের মত আমিও আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন পালনকর্তা অনুসন্ধান করব? অথচ তিনিই সারা জাহান ও সমগ্র সৃষ্ট জগতের পালনকর্তা।" আমার কাছ থেকে এরপ পথ-ভ্রষ্টতার আশা করা বৃথা। আমাদের পাপের বোঝা বহন করার যে কথা তোমরা বলছ, তা একান্তই একটি নির্বৃদ্ধিতা। যে ব্যক্তি পাপ করবে, তারই আমলনামায় তা লেখা হবে এবং সে-ই এর শান্তি ভোগ করবে। তোমাদের এ কথার কারণে পাপ তোমাদের দিকে স্থানান্তরিত হতে পারে না। যদি মনে করা হয় যে, আমল নামার হিসাব তো তাদেরই থাকবে; কিন্তু হাশরের ময়দানে এর যে শাস্তি নির্ধারিত হবে, তা আমরা ভোগ করে নেব, তবে এ ধারণাকেও পরবর্তী আয়াত নাকচ করে দিয়েছে। বলা হয়েছে ঃ "কিয়ামতের দিন কেউ কারও পাপের বোঝা বহন করবে না।"

এ আয়াত মুশরিকদের অর্থহীন উজির জওয়াব তো দিয়েছেই; সাথে
সাথে সাধারণ মুসলমানদেরকেও এ নীতি বলে দিয়েছে যে, কিয়ামতের
আইন-কান্ন দ্নিয়ার মত নয়। দুনিয়াতে কেউ অপরাধ করে তার দায়িত্
অপরের ঘাড়ে চাপাতে পারে; যখন অপর পক্ষ তাতে সক্ষত হয়। কিল্
আল্লাহর আদালতে এর কোন অবকাশ নেই। সেখানে একজনের পাপের
জন্য অন্যজনকে কিছুতেই পাকড়াও করা হবে না। এ আয়াত দৃষ্টেই
রস্লুল্লাহ সল্লালাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ ব্যভিচারের ফলে যে
সন্তান জনাগ্রহণ করে, তার উপর পিতা-মাতার অপরাধের কোন প্রতিক্রিয়া

হবে না। এ হাদীসটি হাকিম আয়িশা (রাঃ) রিওয়ায়েতক্রমে বিশুদ্ধ সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন।

(৪) শানে নুষুদঃ) কাফিররা আয়াব সম্পকীয় আয়াতগুলির প্রতি অবিশ্বাস জনিত বিদ্পের সাথে বলত যে, দুনিয়াতেই যদি আয়াদের উপর আয়াব আসত, তবেই আয়রা তাঁর প্রতি বিশ্বাস করতে পারতাম। যেমন, তারা বলে, হে আয়াদের প্রভূ। হিসাব দিবসের পূর্বেই আয়াদের আয়াবের অংশ আয়াদেরকে দিয়ে দিন। এ উজির পরিপ্রেক্ষিতেই নিম্নোক্ত আয়াতটি নায়িল হয়।

وَكُوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ اِلنَّاسِ الشَّكَّ اسْتِ عَجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُنْضِىَ اِلَيْهِمْ لَجَلُّهُمْ - فَنَكَرُ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْن لِقَاآنَا فِي طُفْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ \*

অর্থন্ত- আর যদি আল্লাহ মানবের উপর ত্বরিত ক্ষতি ঘটাতেন, যেমন তারা তরিত্ব উপকার লাভ করতে আগ্রহ রাখে, তবে তাদের অঙ্গীকার কবেই পূর্ণ হয়ে যেত। আমি সে লোকদেরকে যারা আমার নিকট উপস্থিত হবার চিন্তাই করে না, ছেড়ে দেই তাদের অবস্থার উপর, যেন তারা তাদের অবাধ্যতার মধ্যে ঘুরগাক খেতে থাকে। (স্রাঃ ইউন্স-১১)

ব্যাখ্যাঃ
এ আয়াতে কাফিরদের একটি ধারণার উত্তর দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তো সর্ববিষয়েই ক্ষমতাশীল, সে আয়াব এক্ষণেই নাযিল করতে পারেন। কিন্তু তিনি তাঁর মহান হেকমত ও দয়া-করুণার দরুল এ মূর্খরা নিজের জন্য যে বদ্দৃ'আ করে এবং বিপদ ও অকল্যাণ কামনা করে তা নাযিল করেন না। যদি আল্লাহ্ তাআলা তাদের বদদৃ আগুলোও তেমনিভাবে যথাশীদ্র কবৃল করে নিতেন, যেভাবে তাদের ভাল দু'আগুলো কবৃল করেন, তাহলে এরা সবাই ধ্বংস হয়ে যেত।

বিষয়ভিত্তিক শানে নুযূল ও আল-কুরআনের মর্মান্ডিক ঘটনাবলী

ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার রীতি হচ্ছে যে, অধিকাংশ সময় তিনি সেগুলো শীঘ্র কবৃল করে নেন। অবশ্য কখনো কোন হিকমত ও কল্যাণের কারণে কবৃল না হওয়া এর পরিপন্থী নয়। কিন্তু মানুষ যে কখনো নিজেদেরে

এতে প্রতীয়মান হয় যে, কল্যাণ ও মঙ্গলের ওড দু'আ-প্রার্থনার

অজান্তে এবং কখনো দুঃখ-কষ্ট ও রাগের বশে নিজের কিংবা নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য বদদু'আ করে বসে, অথবা আখিরাতের প্রতি অস্বীকৃতির দরুণ আধাবকে প্রহসন মনে করে নিজের জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানাতে থাকে সেগুলো তিনি সঙ্গে সঙ্গে কবুল করেন না; বরং অবকাশ দেন, যাতে অস্বীকারকারীরা বিষয়টি চিন্তা-ভাবনা করে নিজেদের অস্বীকৃতি থেকে ফিরে আসার সুযোগ পায় এবং কোন সাময়িক দুঃখ-কষ্ট, রাগ-রোষ किश्ता यिन मत्नात्वमनात्रं कात्राप तमम्'आ करत तरम, डाइरल स्म त्यन নিজের কল্যাণ-অকল্যাণ, ভাল-মন্দ লক্ষ্য করে তার পরিণতি বিবেচনা করে তা থেকে বিরত হবার অবকাশ পেতে পারে।

(৫) শানে নুষুলঃ মকার অধিবাসী কাফিরদের মধ্যে কেউ কেউ বলত, হে মুহাখদ সল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম । ফিরিশ্তাগণ আমাদের সামনে মূর্তিমান হয়ে যদি বলে যে, এ ব্যক্তি বাস্তবিকই আল্লাহর প্রেরিত নবী, তবেই আমরা আপনাকে সত্য নবী বলে বিশ্বাস করব। তাদের এ উক্তির উত্তরে আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াত দু'টি নাযিল করেন।

وَكُوْ هَٰ نَهُ حُمًّا عَكَيْ إِنْ جَابًا قِينَ السُّكَمَ ٓ أَوْفَظُلُّوا فِيْ وَ

व्यर्थः व्यात यमि व्यामि जारमत कमा व्याकारभत काम मतका थूल দেই, অতঃপর তারা দিনের বেলায় সেটা দিয়ে (আকাশে) আরোহণ করে.

४१७ जाता क्रेंब्रथ वलत्व त्य, व्याभाष्मत्र कात्थ (ज्लिक नांशित्य प्रसा ाराहिल, नतः व्यामारमतरक मन्भूर्व करन चानु करत ताचा स्टारह । (সরাঃ হিজর- ১৪-১৫)

ব্যাখ্যাঃ- আমি যদি তাদের জন্য আসমানের কোনও দরজা খুলে দেই আর তারা যদি সারা দিন তাতে চরতেও থাকে। তবুও তারা বলবেঃ আমাদের চোৰগুলো বাঁধিয়ে গেছে আমরা যাদুগ্রস্ত হয়েছি।

আল্রাহ তা'আলা তাদের অবাধ্যতা, হঠকারিতা এবং আত্মগর্বের খবর দিতে গিয়ে এ কথা উল্লেখ করেন যে, যদি তাদের জন্যে আকাশের দরজা খুলে দেয়াও হয় এবং সেখানে তাদেরকে চরিয়ে দেয়াও হয় তবুও তারা সভাকে সত্য বলে স্বীকার করবে না বরং তথনও তারা চিৎকার করে বলবে যে, তাদের নমরবন্ধী করা হয়েছে, চক্ষুগুলি সন্মোহিত করা হয়েছে, যাদু করা হয়েছে, প্রতারিত করা হয়েছে এবং বোকা বানিয়ে দেয়া হয়েছে।

( (৬) শানে নুষ্পঃ) কাফিররা বলতে লাগল, তবে কি যখন আমরা হাড় এবং একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাব, তখনও কি আমাদেরকে নতুন ভাবে সৃষ্টি করে পুনরুত্বিত করা হবে? কিন্তু ব্যাপক ভাবে পুনজীবিত করার কোন ব্যবস্থা তো এ যাবতও দেখা গেল না। এ কথার উত্তরেই নিম্নোক্ত

أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمْوٰتِ وَالْاَرْضَ قَادِرُعَلَى الظُّلُمُونَ إِلَّا كُفُورًا \*

আয়াতটি নাখিল হয়।

वर्ष8- जात्मत कि अउँहुकुछ जाना त्नेहैं (य, या जान्नार जाकार्य त्रमृह এবং যমীনকে সৃষ্টি করছেন, তিনি এটাও করতে সক্ষম যে, তাদের অনুরূপ मानुष विजीय वात मृष्टि कत्तर्वन, यार्ट्य विन्तु मात्र्वश्च मरन्दर सर्दे: जबूश्च व যালিমরা অস্বীকার করা বাতীত রইল না। (সূরাঃ বনী ইসরাঈল-১৯)

ব্যাখাঃ- আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ অস্বীকারকারীদের যে শান্তির বর্ণনা দেয়া হয়েছে তারা ওরই যোগা ছিল। তারা আমার দলীল প্রমাণাদিকে মিথ্যা মনে করতো এবং পরিষ্কারভাবে বলতোঃ আমরা পচা অস্থিতে পরিণত হওয়ার পরেও কি নতুন সৃষ্টিব্লপে পুনরুখিত হবো? এটাতো আমাদের জ্ঞানে ধরে না। তাদের এই প্রশ্নের জবাবে মহামহিমান্থিত আল্লাহ একটি দলীল এই পেশ করেছেন যে, বিরাট আসমানকে বিনা নমুনাতেই প্রথমবার সৃষ্টি করতে পেরেছেন, যাঁর প্রবল ক্ষমতা এই উচ্চ ও প্রশস্ত এবং কঠিন মাখলুককে সৃষ্টি করতে অপারগ হয়নি। তিনি কি তোমাদেরকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে অপারণ হয়ে যাবেন। আসমান ও যমীন সৃষ্টি করা তোমাদের সৃষ্টি অপেক্ষা অনেক কঠিন ছিল। এগুলো সৃষ্টি করতে তিনি যখন ক্লান্ত ও অপারগ হননি, তিনি মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করতে অপারগ হয়ে যাবেন ৷ আসমান ও যমীনের যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনি কি মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম ননঃ অবশ্যই তিনি সক্ষম। তিনি মহা স্রষ্টা, অতিশয় জ্ঞানী। যথন তিনি কোন বস্তুকে (সৃষ্টি করতে) ইচ্ছা করেন, তখন তিনি ঐ বস্তুকে বলেনঃ হয়ে যা, ওমনি তা হয়ে যায়। বস্তুর অন্তিত্ত্বে জন্যে তাঁর হুকুমই যথেষ্ট। কিয়াযতের দিন তিনি মানুষকে দিতীয় বার নতুনভাবে সৃষ্টি অবশাই করবেন। তিনি তাদেরকে কবর হতে বের করার ও পুনরুজ্জীবিত করার সময় নির্ধারণ करत त्रावर्ष्ट्न । जे नमस এগুলো नवरें रुरस यादा । এथान्न किंदूवी विनक्षत কারণ হচ্ছে শুধু ঐ সময়কে পূর্ণ করা। বড়ই আফ্সোসের বিষয় এই যে, এতো স্পষ্ট ও প্রকাশমান দলীলের পরেও মানুষ কৃফরী ও ভ্রান্তিকে পরিত্যাগ করে না।

(৭) শানে নুষ্লঃ) কাফির সর্দাররা রস্লুল্লাহ সল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে বলত, আমরা আপনার দরবারে উপস্থিত হলে

নিঃম ও দরিদ লোকদেরকে দরবার হতে তাড়িয়ে দিবেন। তৎসম্পর্কে নিয়োক আয়াতগুলো নাযিল হয়।

وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ زَبِّكَ - لَامُبَيِّلَ لِكَلِمَاتِهِ -وَلَنْ تَجِدَ مِنْ يُوْنِعِ مُلْتَحَدًا .....مُرْتَفَقًا \*

অর্থঃ- এবং আপনার নিকট আপনার প্রভুর যে কিতাব ওয়াহী যোগে

এসেছে, তা পড়ে শোনান: তাঁর বাণী সমূহ কেউ পরিবর্তন করতে পারবে ना । जात जाभिन जालाइ वाजीज जना रकान जाश्राई भारतम ना । जाभिन निकटक जाएनत সঙ্গে निख ताथून याता সकाल ও সন্ধ্যায় (সর্বদা) श्रीय প্রতিপালকের ইবাদত ওধু তার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করে থাকে। পার্থিব जीवरमत कांकक्रमरकत थियान करत व्यापनात मृष्टि रयन जारमत উপর থেকে मतः ना याग्र । आत्र (मतिपामताक विजाएन अम्मार्क) अभन वाकित कथाग्र কর্ণপাত করবেন না, যার অন্তরকে আমার শ্বরণ হতে গাফিল করে রেখেছে এবং त्रीय श्रवृत्ति चनुयायी हरन, এবং তার चवन्त्रा शीमाजिकम करत ণিয়েছে। আপনি বলে দিন, সত্য (ধর্ম) তোমাদের প্রভুর পক্ষ হতে थरमर्छ । मुजताः यात घरन ठाग्र नैयान चानुक, चात यात घरन ठाग्न, कार्यन्त থাকক। নিশুয় আমি এরূপ অনাচারীদের জন্য অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি. यांत्र व्यावत्रणी जारमदारक घिरत निरवः व्यात यपि जाता (लिशामायः) कतियाप करत. जरु अभन भानि घाता जारमत धार्थना भूर्ग कता रहत. या रजस्मत भारमत नाम्र (कृठेख) এवং भूरथत रङ्जति मिश्व श्रम यात, स्मिंग क्जरे ना নিকৃষ্ট পানীয় হবে; এবং সে দোযখও কতই না নিকৃষ্ট স্থান হবে।

(সুরাঃ কাহফ- ২৭-২৯)

ব্যাখ্যাঃ- মকার সরদার ওয়াইনা ইবনু হিস্ন রসূলুলাহ সল্লালাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত হয়। তখন তার কাছে সালমান (রাঃ) উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি ছিলেন দরিদ্র সাহাবীদের অন্যতম। তাঁর পোশাক ছিনু এবং আকার-আকৃতি ফকীরের মত ছিল। তাঁর মত

আরও কিছু সংখাক দরিদ্র ও নিঃস্ব সাহাবী মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। ওয়াইনা বলনঃ এই লোকদের কারণেই আমরা আপনার কাছে আসতে পারি না এবং আপনার কথা তনতে পারি না। এমন ছিনুমূল মানুষের কাছে আমরা বসতে পারি না। আপনি হয় তাদেরকে মজলিস থেকে সরিয়ে রাখুন, না হয় আমাদের জন্যে আলাদা এবং তাদের জন্যে আলাদা মজলিস অনুষ্ঠান করুন।

ইবনু মরদুইয়াহ আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাদের রিওয়ায়াতে বর্ণনা করেন যে, উমাইয়া ইবনু খালফ জমহী রস্লুলাহ সল্লালাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে পরামর্শ দেন যে, দরিদ্র, নিঃস্ব ও ছিনুমূল মুসলমানদেরকে আপনি নিজের কাছে রাধবেন না; বরং কুরাইশ সরদারদেরকে সাথে রাখুন। এরা আপনার ধর্মে দীক্ষিত হয়ে গেলে ধর্মের খুব উন্নতি হবে।

এ ধরনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে তাদের পরামর্শ গ্রহণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। গুধু নিষেধই নয়-নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, অর্থাৎ, আপনি নিজেকে তাদের সাথে বেঁধে রাখুন। এর অর্থ এরপ নয় যে, কোন সময় পৃথক হবেন না। বরং উদ্দেশ্য এই যে, সম্পর্ক ও মনোযোগ তাদের প্রতি নিবদ্ধ রাখুন। কাজে-কর্মে তাদের কাছ থেকেই পরামর্শ নিন। এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, তারা সকাল-সন্ধ্যায় অর্থাৎ সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে নিবেদিত। এসব অবস্থা আল্লাহ্র সাহায্য ডেকে আনে। আল্লাহ্র সাহায্য তাদের জন্যেই আগমন করে। ক্ষণস্থারী দূরবস্থা দেখে অস্থির হবেন না। পরিণামে সাহায্য ও বিজয় তারাই লাভ করবে।

((b) भारन नृष्मः) জरेनक সাহাবী আ'স ইবনু ওয়ায়িল নামক কাফিরের নিকট কিছু পাওনা ছিলেন। তার জন্য তাগাদা করলে সে বলল, তুমি মুহামদের প্রতি অবিশ্বাস না করলে তোমার ঋণ পরিশোধ করব না। সাহাৰী বললেন, তুমি মরে আবার জীবিত হলেও আমি মুহাম্মদ সল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুওয়াতের প্রতি অবিশ্বাস করব না। সে কাফির বলল, আচ্ছা তুমি যখন বলছ আমি মরার পর আবার জীবিত হব, তখন তো আমার ধন-সম্পদ ও সন্তান সবকিছুই থাকবে। তথনই তোমার ঋণ পরিশোধ করব। এ সম্পর্কে নিম্ন আয়াতটি নাযিল হয়।

ٱفْرَايْتَ الَّذِي كَفَر بِالْتِنَا وَقَالَ لَأُوْتَيَنَّ مَالَّا وَكُدًّا\*

অর্থঃ- আচ্ছা, আপনি কি তাকেও লক্ষ্য করেছেন- যে ব্যক্তি আমার আয়াত সমূহকে অবিশ্বাস করে এবং বলে, আমাকে ধন- সম্পদ ও সন্তান সন্তুতি প্রদান করা হবে। (সুরাঃ মারইয়াম-৭৭)

ৰ্যাখ্যাঃ- কুরআনুল কারীম এই আহাম্মক কাফিরের জওয়াবে বলেছেঃ সে কিরপে জানতে পারল যে, পুনরায় জীবিত হওয়ার সময়ও তার হাতে ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততি থাকবে? اَمْلَكُمُ সে কি উকি মেরে व्यथवा स्म أَمُّ أَنَّ عُنْدُ الرَّحُمُ مِنْ عَهُدًا विषय्प्रम्ह रकल निरस्रएह المُحَمِّد عَلَيْ الرَّحْمُ المُ দয়াময় আল্লাহর কাছ থেকে ধন-দৌলত ও সম্ভান-সম্ভূতির কোন প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে? বলাবাহুলা, এরপ কোন কিছুই হয়নি। এমতাবস্থায় সে মনে এরণ ধারণা কিরপে বদ্ধমূল করে নিয়েছে: مَرْتُه مَا غُول অর্থাৎ, সে যে ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্তুতির কথা বলেছে, তা পরকালে পাওয়া তো দুরের কথা দুনিয়াতেও সে যা প্রাপ্ত হয়েছে, তাও ত্যাগ করতে হবে এবং অবশেষে আমিই তার অধিকারী হব। অর্থাৎ, এই ধন-দৌলত ও সম্ভান-সন্তুতি তার হস্তচ্যত হয়ে অবশেষে আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে।

কিয়ামতের দিন সে একা আমার দরবারে উপস্থিত হবে। তার সাথে তখন না থাকবে সন্তান-সন্তুতি এবং না থাকবে ধন-দৌপত।

((৯) শানে নুযুলঞ্জ মুহাম্মদ সন্মান্ত্রাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্যাম নবুওয়াতের প্রচার আরম্ভ করলে করাইশরা ইয়াহুদীদের নিকট তার সম্বন্ধে বিষয়ভিত্তিক শানে নুয়ল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী

জিজ্ঞেস করল। ইয়াহুদীরা তাওরাত অনুযায়ী তার আকৃতি বর্ণনা করলে কুরাইশরা বলল, মুহামদ নবী হলে মুসার ন্যায় তারও মুজিযাহ থাকত। তখন নিম্লোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوْتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِي مُوسِي - آوَكُمْ يَكُفُرُوا بِمَا أُوتِي مُوسِي مِنْ قَبْلُ - قَالُو سِحْرَانِ تَظَاهَـرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلُّ كَافِرُونَ \*

অর্থঃ- অতঃপর যখন আমার পক্ষ হতে তাদের নিকট সতা (নবী) পৌছল, তখন তারা বলতে লাগল, তিনি সে রূপ কেন প্রাপ্ত হননি। যে রূপ थाल रहाहिलन मुभा; भृति मुभातक या पासा रहाहिल जाता कि छा অস্বীকার করেনি? তারা বলেছিল, উভয়ই যাদুকর। তারা আরো বলেছিল, আমরা উভয়কে মানি না। (স্রাঃ ক্রাসাস- ৪৮)

ৰ্যাখ্যাঃ- উশ্বতে মুহাশ্বদীর আমলে যে তওরাত বিদ্যমান আছে, তা পরিবর্তনের মাধ্যমে বিকৃত হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় একে উন্মতে মুহাস্থদীর জন্যে জ্ঞানের আলোকবর্তিকা বলা কিন্ধপে ঠিক হবে। এছাড়া এ থেকে জরুরী হয় যে, মুসলমানদেরও তওরাত দ্বারা উপকৃত হওয়া উচিত। অথচ হাদীসের এই ঘটনা সুবিদিত যে, উমর ফারুক (রাঃ) একবার রস্পুলাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে জ্ঞান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তওরাতের উপদেশাবলী পাঠ করার অনুমতি চাইলে রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাগান্তিত হয়ে বললেন, বর্তমান যুগে মুসা (আঃ) জীবিত থাকলে আমার অনুসরণ ছাড়া তাঁর কোন গতান্তর ছিল না। এর সারমর্ম এই যে, তোমার উচিত আমার শিক্ষা অনুসরণ করা। তওরাত ও ইনজীলের শিক্ষা দেখা তোমার জন্যে ঠিক নয়। কিন্তু এর জওয়াবে একথা বলা যায় যে, সেই যুগের আহলে-কিতাবের হাতে তওরাতের যে কপি ছিল, তা ছিল পরিবর্তিত এবং যুগ ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগ; যাতে কুরআন

অবতরণ অব্যাহত ছিল। তথন কুরআনের পূর্ণ হিফাষতের উদ্দেশ্যে নগুলুরাহ্ সল্লাল্লাহ্ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কোন সাহাবীকে হাদীস লিপিবদ্ধ করতে নিষেধ করেছিলেন, যাতে মানুষ ক্রআনের সাথে হাদীসকেও জুড়ে না দেয়। এহেন পরিস্থিতিতে অন্য কোন রহিত আসমানী গ্রন্থ পড়া ও পড়ানো সাবধানতার পরিপন্থী ছিল। এ থেকে জরুরী নয় যে, সর্বাবস্থায় তওরাত ও ইনজীল পাঠ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই কিতাবসমূহের যে যে অংশে রস্ণুল্লাহ সল্লাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে ভবিষ্যমাণী লিপিবদ্ধ আছে, সে সব অংশ পাঠ করা ও উদ্ধৃত করা সাহাবায়ে কিরাম থেকে প্রমাণিত ও প্রচলিত আছে। আবদুলাই ইবনু সালাম ও কা'ব আহ্বার এ ব্যাপারে সমধিক প্রসিদ্ধ। অন্য সাহাবিগণও তাদের একাজ অপছন্দ করেননি। কাজেই আয়াতের সারমর্ম হবে এই যে, তওরাত ও ইনজীলে যেসব অপরিবর্তিত বিষয়বস্তু অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে এবং জ্ঞানের আলোকবর্তিকা রূপে আছে, সেণ্ডলো দ্বারা উপকৃত হওয়া বৈধ। কিন্তু বলাবাহুল্য, এগুলো দ্বারা একমাত্র তাঁরাই উপকৃত হতে পারেন, যাঁরা পরিবর্তিত ও অপরিবর্তিতের মধ্যে পার্থক্য নির্ণেয় সক্ষম এবং শুদ্ধ ও অন্তদ্ধ বুঝতে পারেন। তারা হলেন বিশেষজ্ঞ আলেম শ্রেণী। জনসাধারণের উচিত এ থেকে বেঁচে থাকা। নতুবা তারা বিভ্রান্ত হয়ে যেতে পারে। সত্য ও মিথ্যা বিমিশ্রিত অন্যান্য কিতাবের বিধান তাই। জনসাধারণের এগুলো পাঠ করা থেকে বিরত থাকা উচিত। বিশেষজ্ঞগণ পাঠ করলে কোন ক্ষতি (नहें।

((১০) শালে নুষ্পঃ) এক বাক্তি মুসলমান হলে জনৈক কাফির তাকে তিরস্কার করল। সে বলল, তুমি আমাকে এত টাকা দাও, আমি তোমার আযাব নিজের মাধায় নিব। বহু দর কষা কষির পর সে কিছু দিল এবং বাকী দাবীর জন্য তমসুক (তামাসসুক) লিখে দিল। তৎসম্বন্ধে নিম্নোক্ত আয়াতগুলো নায়িল হয়।

عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى - أَمْ لَمْ يَنْبُأْ بِمَا فِيْ مُنْكُفِ مُوْسَى -وَإِبْرَاهِيْمَ ٱلَّذِي وَقَى - اللَّاتَرَدُ وَانِرَةٌ وَنُدُ اخْرَى \*

অর্থঃ- আপনি এমন লোককে দেখেছেন, যে (সত্য পথ হতে) পরস্থুখ रन, जात (निक कार्य) मामाना जर्य जान कतन এवং वक्त करत जिना थ ব্যক্তির নিকট কি কোন গাইবী জ্ঞান আছে যে, সে উহা দেখছে (যে, অমুক वाकि जात भक्क २८७ पायान (जांग कत्रतः)। जात्र मिकटे कि अत कान मश्र्वाम (भौड़िन, या यूमात महीका®लाट त्रायुष्ट व्यवश हेव्*ताशीट्य*त (मरीकाश्रःलाट्न) -७, यिनि निर्फागननी भूजाभूति भानन कडाङ्मः (स्म বিষয়টি) এ যে, কেউ কারো গুনাই নিজের উপর নিতে পারে না।

(সূরাঃ নাজ্ম- ৩৩-৩৮) ব্যাখ্যাঃ- শানে নুযুলের ঘটনা অনুযায়ী আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি কোন এক বন্ধুর এই কথায় ইসলাম ত্যাগ করল যে, তোমার পরকালীন আয়াব আমি মাথা পেতে নেব, সেই নির্বোধ লোকটি বন্ধুর এই কথায় কিরুপে বিশ্বাস স্থাপন করলঃ তার কাছে কি অদুশোর জ্ঞান আছে, যদারা সে দেখতে পাচ্ছে যে, এই বন্ধু তার শান্তি মাথা পেতে নেবে এবং

তাকে বাঁচিয়ে দেবে? বলাবাহুল্য, এটা প্রতারণা। তার কাছে কোন অদৃশ্যের জ্ঞান নেই এবং অন্য কেউ তার পরকালীন শান্তি নিজে ভোগ করে তাকে বাঁচাতে পারে না।

(33) मारन न्यूनड़े अर्थे विशेष कर ফিরিশতা (নিযুক্ত) থাকবে" এ আয়াতটি শ্রবণ করে আবৃদ আসাদ নামের জনৈক শক্তিশালী কাফির বলে উঠল, হে কুরাইশ জাতি! তোমরা এতে

বিষয়ভিত্তিক শানে নুযুল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী াতি হয়ো না। দশজন ফিরিশতাকে আমি ডান বাই দ্বারা এবং নয় জনকে আনি বাম বাছ দিয়ে হটিয়ে দিব। অন্য বর্ণনায় আছে, আয়াতটি শ্রবণ করে আৰু জাহল বলল, ফিরিশতারা মাত্র উনিশজন, তোমরা সংখ্যায় অনেক বয়েছ। প্রতি দশজন মানুষও কি একজন ফিরিশতাকে হটাতে পারবে নাঃ এ ঘটনা সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

وَهَاجَ عَلْنَا ٱصْحَابَ النَّنَارِ الْأَمْ لَائِكَةً - زُّهُنَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّاهِتُنَهُ ۗ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا عِلِيَسْتُنْفِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُواالْكِدَابَ وَيَكُرُدَادَ الَّذِينَ لَا أَمَنُكُوا إِيْمَاتُ أَوَّلَا يَرْدَابَ الَّذِيْنَ أَوْتُوا الْكِتَابَ وَالْمُ وْمِنْتُوْنَ - وَلِيَقُولَ الَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ شَرَفٌ وَالْكُفِرُونَ مَاذَا آرَادَاللهُ بِهٰذَامَتُكُا - كُذٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يُتَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَسَدَاءُ وَمَا يَكُدُ وَ مُرْدَدُ رَبُّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا يَكُرِي

व्यर्थः व्यात দোষখেत कर्यछाती व्यापि क्विन कितिम् जारमत्क्रे नियुक्त करतिष्टि। जात वामि जारमत मश्या रक्तन এतः प रतस्यष्टि, या कार्कितप्तत विद्याञ्चित উপकत्रन रस । य जना या, किञाबीनन यन विश्वल रम এवः क्रेमानमात्रामत क्रेमान जात्ता वर्षिण रम, जात किणादीशन उ भूभिनभंभ मत्मर ना करत. जात शास्त्र जलरत नाभि जारह जाता उ कांकितता खन नल, व जाकर्य উপमा द्वाता जालाश्त উष्मिणा कि? अत्रत्भ आल्लार गारक रेष्टा, विद्यास करत थारकन, जात गारक रेष्टा रिमाग्नाण करत থাকেন: আর তোমার প্রভুর সৈন্যদেরকে তিনি ব্যতীত কেউ জানে না: ইহা তধু মানুষের উপদেশের জনা। (সুরাঃ মুদ্দাসসির-৩১)

368 ব্যাখাঃ- তফ্সীরবিদ মুকাতিল বলেনঃ এটা আবু জাহলের উক্তির জওয়াব। সে যখন কুরআনের এই বক্তব্য তনল যে, জাহানামের ততাবধায়ক উনিশ জন ফিরিশতা, তথন কুরাইশ যুবকদেরকে সম্বোধন করে বললঃ মুহাশ্বদের সহচর তো মাত্র উনিশ জন। অডএব, তার সম্পর্কে তোমাদের চিন্তা করার দরকার নেই। সৃন্ধী বলেনঃ উপরোক্ত মর্মে আয়াত নায়িল হলে, জনৈক নগণ্য কুরাইশ কাফির বলে উঠলঃ হে কুরাইশ গোত্র. কোন চিন্তা নেই। এই উনিশ জনের জন্যে আমি একাই যথেষ্ট, আমি ভান বাছ দারা দশ জনকে এবং বাম বাছ দারা নয় জনকে দূর করে দিয়ে উনিশের কিস্পা চুকিয়ে দিব। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচা আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং বলা হয়ঃ আহাশকের স্বর্গে বসবাসকারী জেনে রাখ, প্রথমতঃ

ফিরিশতা একজনও তোমাদের সবার জন্যে যথেষ্ট। এখানে যে উনিশ

জনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তারা সবাই প্রধান ও দায়িতুশীল

ফিরিশতা। তাদের প্রত্যেকের অধীনে কর্তব্য পালন ও কাফিরদেরকে

আয়াব দেয়ার জন্যে অসংখ্য ফিরিশতা নিয়োজিত আছে, যাদের সঠিক

সংখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানেনা।

(১২) শানে সুষুপঞ্জী অসুখের দরুণ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'তিন রাত্রি ইবাদতের জন্য উঠতে পারেননি। এক কাফির প্রীলোক তাঁকে বলল, আপনার আল্লাহ আপনাকে ছেড়ে দিয়েছে, ঘটনা ক্রমে তথন কিছু দিন ওয়াহী বন্ধ ছিল। কাফিররা বলতে লাগল মুহাম্মদের আল্লাহ মুহাম্মদকে পরিত্যাগ করেছে। এ সম্পর্কে সূরা "ওয়াযযুহা" নাযিল

وَالنُّهُ حَلَى - وَالْكَهِ لِي إِذَاسَ جِلَى - مَاوَدُّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى-وَلَلْاغِرَتُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلْأُولَى ....... فَحَدِّثُ \*

व्यर्थ । भभथ फिर्नित व्यात्नारकत, यात ताक्रित यथन डेहा क्षमाख इस.

विषयं ভिত্তिक भारन नुयुन ७ जान-कृतजारनत মर्घालिक घरेनावनी

आभनात श्रेष्ठिभानक आभनारक भतिञागङ करतमनि এवः मृगप्रनीङ करतनिः आत व्यापनात क्षना देशकान व्यापका पतकान वर् छाप ध्या । व्यात মতুরই আল্লাহ আপনাকে (এরপ বস্তু) দান করবেন, অনন্তর আপনি (উহা (भरम) मजुष्ठ शतनः आल्लाङ कि जाभनात्क हैं ग्राजीय अवश्वास भाननिः **अण्डभत जिनि आभनारक जाद्यग्न मिरग्ररहन। आत जाह्यार आभनारक** (শরীয়ত হতে) বে-খবর পেয়েছিলেন, অনন্তর আপনাকে পথ দেখিয়েছেন; थात आज्ञार वाशनात्क मस्वरीन (भराष्ट्रिलन, व्यवश्वत मन्ध्रानी করেছেন; অতএব, আপনি ইয়াতিমের প্রতি কঠোরতা করবেন না; আর िक्करक वर्षमना कतरदन नाः, जात शीग्र श्रंजूत मानमगूरइत जालाहना कतर्छ थाकुम । (সুরাঃ ওয়ায্যুহা-১-১১)

ব্যাখ্যাঃ- কিছু দিন জিবরাইল (আঃ) ওয়াহী নিয়ে আসলেন না। এতে মুশরিকরা বলতে শুরু করে যে, মুহামদকে তার আল্লাহ পরিত্যাগ করেছেন ও তার প্রতি রুষ্ট হয়েছেন । এরই প্রেক্ষিতে সুরা "ওয়ায়্যুহা" অবতীর্ণ হয়। বুখারীতে বর্ণিত জুনদূব (রাঃ) এর বিওয়ায়াতে দূএক নাত্রিতে তাহাজ্বদের জনো না উঠার কথা আছে, ওয়াহী বিলম্বিত হওয়ার কথা নেই। তিরমিয়ীতে তাহাজ্জুদের জন্যে না উঠার উল্লেখ নেই, তধু ওয়াহী বিলম্বিত হওয়ার উল্লেখ আছে। বলাবাহুলা, উভয় ঘটনাই সংঘটিত হতে পারে বিধায় উভয় রিওয়ায়াতে কোন বিরোধ নেই। বর্ণনাকারী হয়তো এক সময়ে এক ঘটনা এবং অনা সময়ে অনা ঘটনা বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য রিওয়ায়াতে আছে যে, আবু লাহাবের দ্রী উম্মে জামীল রসুলুল্লাহ সন্মান্ত্রাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরদ্ধে এই অপপ্রচার চালিয়েছেন। ওয়াহী বিলম্বিত হওয়ার ঘটনা কয়েকবার সংঘটিত হয়েছিল । একবার ক্রআন অবতরণের প্রথম ভাগে যাকে "ফাতরাতে ওয়াহী" কাল বলা হয়। এটাই ছিল বেশী দিনের বিলয়। দিতীয় বার তথন বিলম্বিত হয়েছিল যথন মুশরিকরা অথবা ইয়াহদীরা রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহ্ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে রহের স্বরূপ সম্পর্কে প্রশ্ন রেখেছিল এবং তিনি পরে জওয়াব দেবেন নলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তথন "ইনশাআল্লাহ" না বলার কারণে ওয়াহী

আগমন বেশ কিছুদিন বন্ধ ছিল। এতে মুশরিকরা বলাবলি গুরু করল যে, মুহামদের আল্লাহ্ অসন্তষ্ট হয়ে তাকে পরিত্যাগ করেছেন। যে ঘটনার প্রেক্ষিতে সুরা ওয়াযুমুহা অবতীর্ণ হয়, সেটাও এমনি ধরনের

((১৩) শানে নুষ্লীঃ- একদিন নয়র ইবনু হারিস বলল, আমার কিসের পরোয়া। লাত এবং মানাত দেবতাদ্ব আমার জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবে, তখন নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়

وَلَقَنْ جِنْتُكُمُ وَنَافُرُادَى كَمَا خَلَقْنَا كُمْ أَوَّلُ مَثَّرَةٍ وَتُرَكُّنُّم مُّ اخَدُّولَنَا كُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ وَمَانَارِي مَعَكُمْ شُغَعَاءً كُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمُ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءً - لَقَدْ تُقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ \*

অর্থঃ- আর তোমরা আমার নিকট এককভাবে এসেছ- যেভাবে আমি क्षथ्य नात তामाप्मतक मृष्टि करत्रिलाम। यात या किंडू जामि তোমাদেরকে দিয়েছিলাম তা নিজেদের পশ্চাতেই ছেড়ে এসেছ, আর আমি তোমাদের সঙ্গে তোমাদের সে সব সুপারিশকারীদেরকে দেখছিনা, যাদের সম্বন্ধে তোমরা দাবী করতে যে, তারা তোমাদের কাজে-কর্মে (আমার) শরীক; বাস্তবিকই তোমাদের পরস্পরের সম্পর্ক তো বিচ্ছিন হয়ে গেছে এবং তোমাদের সে সব দাবী বার্থ হয়ে গেছে। (সুরাঃ আনআম- ৯৪)

ব্যাখ্যাঃ- তিনি বলবেনঃ "তোমরা যাদেরকে আমার শরীক মনে করতে তোমাদের সেই সব সুপারিশকারী কোথায়ে এখন তারা সুপারিশ করছে না কেন?" এর দারা তাদেরকে ভর্ৎসনা ও তিরদ্ধার করা হচ্ছে। কেননা, তারা দুনিয়ায় মূর্তির পূজা করতো এবং মনে করতো যে, ওগুলো প্রার্থিব জীবনে ও পারলৌকিক জীবনে তাদের জনো উপকারী হবে। কিন্তু

বিষয়ভিত্তিক শানে নুযুল ও আল-কুরুআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী কিয়ামতের দিন সমস্ত সম্পর্ক ছিনু হয়ে যাবে। পথন্র ইতা শেষ হয়ে যাবে, মর্তিগুলোর রাজত্বের অবসান ঘটবে এবং আল্লাহ তা'আলা লোকদেরকে সধােধন করে বলবেনঃ "যেসব মৃতিকে তােমরা আমার শরীক মনে করতে সেওলো আজ কোথায়?" তাদেরকে আরও বলা হবে-"এখন তোমাদের মিথ্যা মা'বৃদগুলো কোথায়? তারা কি এখন তোমাদের কোন সাহায্য করতে পারবে, বা ভোমরাই তাদেরকে কোন সাহায্য করতে পারবে কি?" এজন্যেই তিনি বলেনঃ "আমি তো তোমাদের সাথে তোমাদের সেই সুপারিশকারীদেরকে দেখছি না- যাদের সম্বন্ধে তোমরা দাবী করতে যে, তারা তোমাদের কাজেকর্মে আমার শরীক। বাস্তবিকই তোমাদের

পরস্পরের সম্পর্ক তো বিচ্ছিন হয়ে গেছে।"

((১৪) শানে নুযুদঃ) কতিপয় নেতৃস্থানীয় কাঞ্চির এসে রসূলুল্লাহ সন্মান্ত্রাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সমীপে নিবেদন করল, বেলাল, আত্মার এবং সালিম নিম্নস্তরের লোক। আমরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসলে তার। যেন আপনার মজলিসে না থাকে। কেননা, এমন হীন ও নীচ লোকদের সঙ্গে এক মজলিসে বসা আমরা আমাদের মর্যাদাহানী মনে করি। যেহেতু সামাজিক উচ্চ মর্যাদা ও নেতৃত্ব অপেক্ষা আল্লাহর নিকট অকপট ও খাঁটি নিয়তই অধিক প্রিয় এবং এ দরিদ্র মুসলমানগণ সর্বদা খাঁটি মহকাতের সঙ্গে নবী সল্লাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মজলিসে উপস্থিত থাকতেন। সূতরাং এ সমস্ত নেতৃস্থানীয় কুরাইশ লোকদের কথাবার্তায় কর্ণপাত না করতে নিষেধ করে আল্লাহ নিম্ন আয়াতটি নাযিল कर्द्रम ।

অর্থঃ আরে তাদেরকে (আপনার মজলিস হতে) বের করবেন না, যারা প্রাতে ও সদ্ধ্যায় স্থীয় রবের ইবাদত করে শুধূ তাঁরই সন্তুষ্টি কামনা করে, তাদের হিসেবের কোন দায়িত্বই আপনার নয় এবং আপনার হিসেবের কোন কিছুই তাদের দায়িত্বে নয় যদ্দক্ষন তাদেরকে বের করে দিবেন, অন্যথায়ু আপনি অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। (সুরাঃ আনআম-৫২)

ব্যাশাঃ- প্রথম যুগে বেশীর ভাগ ঐসব লোকই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন থারা ছিলেন অসচ্ছল ও নিম্ন শ্রেণীর লোক। আমীর ও নেতৃস্থানীয়দের খুব কম লোকই ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। যেমন নৃষ (আঃ)-এর কওমের নেতৃস্থানীয় লোকেরা তাঁকে বলেছিলঃ "আমরা ভোদেখছি যে, নিম্ন শ্রেণীর লোকেরাই আপনার অনুসরণ করছে, কোন সম্রাম্ভ ও প্রভাবশালী লোক তো আপনার অনুসরণ করছে না।" অনুরূপভাবে রোম-সম্রাট হিরাক্সিয়াস আবৃ সুকিয়ান (রাঃ)-কে জিজ্জেস করেছিলঃ কওমের ধনী ও সঞ্জান্ত লোকেরা তাঁর (মুহাম্মদ সঃ-এর) অনুসরণ করছে, না দরিদ্র লোকেরা? আবৃ সুকিয়ান (রাঃ) উত্তরে বলেছিলেনঃ 'বেশীর ভাগ দুর্বল ও গরীব লোকেরাই তাঁর অনুসরণ করছে।' তথন হিরাক্সিয়াস মন্তবা করেছিলঃ 'এরপ লোকেরাই বস্লুদের অনুসরণ করে থাকে।'

(ইবনু কাসীর)

ইবনু কাসীর ইমাম ইবনু জরীরের বাচনিক বর্ণনা করেন যে, ওতবা, শাইবা, ইবনু রবীয়া, মৃতঈম ইবনু আদী, হারিস ইবনু নওফাল প্রমুখ কতিপয় কুরাইশ সর্দার মহানবী সল্লাল্লাছ 'আলাইছি ওয়া সাল্লাম এর চাচা আবু তালিবের নিকট এনে বললঃ আপনার ভ্রাতৃস্পুত্র মৃহখাদ সল্লাল্লাছ আলাইছি ওয়া সাল্লাম এর কথা মেনে নিতে আমাদের সামনে একটি বাধা এই যে, তার চারপাশে সর্বদা এমন সব লোকের ভিড় লেগে থাকে, যারা হয় আমাদের ক্রীতদাস ছিল, এরপর আমরা মৃক্ত করে দিয়েছি, না হয় আমাদেরই দান-দক্ষিণায় যারা লালিত পালিত হতো। এমন নিক্ষ

লোকদের উপস্থিতিতে আমরা তো মজ্জলিসে যোগদান করতে পারিনা। আপনি তাকে বলে দিন, যদি আমাদের আসার সময় তাদেরকে মজ্জলিস থেকে সরিয়ে দেয়, তবে আমরা তার কথা নিয়ে বিবেচনা করতে সমত রয়েছি। আবৃ তালিব মহানবী সন্মান্ত্রাই আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে তাদের বক্তবা জানিয়ে দিলে ওমর (রাঃ) মত প্রকাশ করে বললেনঃ এতে অসুবিধা কি? আপনি কিছুদিন তাই করে দেখুন। এরা তো অকপট বন্ধু বর্গই। কুরাইশ সর্দারদের আগমনের সময় এরা না হয় সরেই যাবে। উল্লেখিত আয়াত থেকে কতিপয় নির্দেশ বোঝা যায় প্রথমতঃ কারও ছিন্ন বস্ত্র কিংবা বাহিকে দুরবন্ধা দেখে তাকে নিক্ট ও হীন মনে করার অধিকার কারও নেই। প্রায়ই এ ধরনের পোশাকে এমন লোকও থাকেন, যারা আল্লাহ্র কাছে অত্যন্ত সম্মানিত ও প্রিয়। রস্পুল্লাহ, সন্ত্রাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ অনেক দুর্দশাগ্রন্থ, পুলি-ধুসরিত লোক এমনও রয়েছে যারা আল্লাহর প্রিয় তারা যদি কোন কাজের আবদার করে বলে বদেন, এরপ হবে তবে আল্লাহ তাআলা তাদের সে আবদার অবশ্যই পূর্ণ করেন।

(১৫) শানে নযুলঃ একার কাফিররা রস্লুলাই সম্রালাই আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলল, আপনার আল্লাহ আপনাকে বাজার দর সম্বনে অবহিত কেন করেন নাঃ যাতে আপনি সম্ভার সময় জমা রেখে দুর্মৃল্যের সময় লাভবান হতে পারেন। তখন নিম্ন আয়াতটি নাযিল হয়।

قُلْ لَا آمُلِكُ لِنَفْسِنَى نَفْعًا وَّلَاضَكَّرَا إِلَّا مَاشَاءَ اللَّهُ. وَلَوْكُنْتُ اَعْلَمُ الْغَبْبَ لَا شَنَكُثَرْتُ مِنَ الْخَيْدِ وَمَامَسَّيْنَ السُّوْءُ. إِنْ آنَا إِلَّانَذِيْرُ وَيَشِيْرُ لِّقَوْمٍ يُوْمِئُونَ.

অর্থঃ- আপনি বলে দিন, আমি তো না আমার নিজের জনা কোন উপকারের ক্ষমতা রাখি আর না কোন অপকারের, তবে এতটুকুই মতটুকু षाज्ञार रेष्टा करतन। जात यमि जामि भाग्नितन विसन्नमूर जामरण পারতাম, তাহলে আমি বহু কল্যাণ সঞ্চয় করতে পারতাম এবং কোন ক্ষতি আমাকে স্পর্ণ করতে পারত না: আমি তো কেবল ভীতি প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদ দাতা সেসব লোকের জন্য যারা ঈয়ান রাখে।

(সুরাঃ আ'রাফ-১৮৮)

ব্যাখ্যাঃ- এ আয়াতে তাদের এই শির্কী আকীদার খন্তন উপলক্ষে বলা হয়েছে যে, ইলমে -গায়িব এবং সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণুর ব্যাপক ইলেম ওধুমাত্র আলাহ তা আলাই রয়েছে। এটা তারই বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এতে কোন সৃষ্টিকে অংশীদার সাব্যস্ত করা, তা ফিরিশতাই হোক আর নবী ও রসুলগণই হোক, শির্কী এবং মহাপাপ। তেমনিভাবে প্রত্যেক লাভ -ক্ষতি কিংবা মঙ্গলামঙ্গলের মালিক হওয়াও একক ভাবে আল্লাহ তা আলারই ওণ। এতে কাউকে অংশীদার দাঁড় করানোও শির্কী। বস্তুতঃ এই শির্কী বা আল্লাহ রাক্বল আলামীনের সাথে কোন অংশীদারিত্বের অকীদাকে খন্তন করার জন্যই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং রস্পুল্লাহ সন্মান্ত্রান্থ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আবিভবি ঘটেছে। কুরআন করীম তার অসংখ্য আয়াতে এ বিষয়টি একান্ত প্রকৃষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেছে। এরশাদ হয়েছে, ইলমে গায়িব এবং ব্যাপক জ্ঞান, যে জ্ঞানের বাইরে কোন কিছুই থাকতে পারেনা, তা ওধুমাত্র আল্লাহ তাআলারই একক গুণ। তেমনি সাধারণ ক্ষমতা, অখ্যাৎ যাবতীয় কল্যাণ-অকল্যাণ, লাভ লোকসান সবই যার অন্তর্ভৃক্ত-তাও আল্লাহর একক গুণ। এতে আল্লাহ ছাড়া অপর কাউকে অংশীদার সাবাস্ত করা শির্ক। এ আয়াতে মহানবী সন্মান্নান্থ আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে; আপনি ঘোষণা করে দিন যে, আমি নিজের লাভ –ক্ষতিরও মালিক নই -অনোর লাভ –ক্ষতি তো দুরের কথা এভাবে তিনি যেন একথা ঘোষণা করে দেন যে, আমি আলেমে-গায়িব নই যে, যাবতীয় পূর্ণ জ্ঞান আমার থাকা অনিবার্য হবে। তাছাড়া আমার যদি গায়িবী জ্ঞান থাকতই তবে আমি প্রত্যেকটি লাভজনক বস্তুই হাসিল করে নিতাম, কোন একটি লাভও আমার হাতছাড়া হতে পারত না। আর প্রতিটি

ক্ষতিকর বিষয় থেকে সর্বদা নিরাপদ থাকতাম। কথনও কোন ক্ষতি আমার ধারে -কাছে পর্যন্ত পৌছাতে পারত না। অথচ এতদূত্য বিষয়ের কোনটিই বাস্তব নয়। বহু বিষয় রয়েছে যা রসুলে করীম সন্মান্তাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়ন্ত করতে চেয়েছেন, কিন্তু তা করতে পারেননি। তাছাড়া বহু দুঃখ -কষ্ট রয়েছে যা থেকে আত্মরক্ষার জন্য তিনি ইচ্ছা করেছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাতে পতিত হতে হয়েছে। তেমনি ভাবে ওহুদ যুদ্ধে মহানবী স্ক্রাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আহত হন এবং মুসলমানদেরকে সাময়িক পরাজয় বরণ করতে হয়। এমনি আরও বহু অতি প্রসিদ্ধ ঘটনা রয়েছে যা মহানবী সন্মান্তাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবনে সংঘটিত হয়েছে।

#### (কাফিররা যেভাবে ইবাদত করত)

(১) শানে নৃষ্দঃ) বনী সাক্ষীফ এবং কোন মুশরিক সম্প্রদায়ের ন্ত্রী-পুরুষ সকলেই উলঙ্গ অবস্থায় কা'বা ঘর তাওয়াফ করত, আর বনী আমের গোত্রের লোকেরা ইহুরাম অবস্থায় ঘৃত ও মাংস আহার করত না এবং একে ইবাদত ও তাযীম বলে মনে করত। মুসলমানগণ নবী সন্তান্তাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলল, এ তা'ষীম করা আমাদের জন্যই তো অধিক সঙ্গত। তথ্য আল্লাহ তা আলা নিম্ন আয়াতে তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করলেন

لِبَنِيْ أَدُمَ خُنُواُ زِيْنَتَكُمْ عِثْدَكُيٌّ مَسْجِدٍ قَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَاتُسْرِفُوا . إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ \*

অর্থঃ- হে বনী আদম! প্রতিবার মসজিদে উপস্থিত হবার সময় নিজেদের পোশাক পরিধান করে লও, এবং খাও ও পান কর, আর অপচয় करताना, निच्य जाल्लार जभहराकातीएनत भएन करतन ना।

(সরাঃ আ'রাফ-৩১)

ব্যাখ্যাঃ- এই আয়াতে মুশরিকদের কাজের প্রতিবাদ করা হচ্ছে যে, তারা উলঙ্গ হয়ে বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করতো। এটাকেই শরীয়তের বিধান বলে বিশ্বাস করতো। দিনে পুরুষ লোকেরা এবং রাত্রে প্রীলোকেরা কাপড় খুলে ফেলে তাওয়াফ করতো। তাই আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেনতামরা প্রত্যেক নামাযের সময় (যার মধ্যে বাইতুল্লাহর তাওয়াফের ইবাদতও রয়েছে) শরীরকে উলঙ্গ অবস্থা থেকে রক্ষা কর এবং গুপ্তাঙ্গকে আবৃত করে ফেল। তাছাড়া নিজেদেরকে সুন্দর সুন্দর সাজে সজ্জিত কর। পূর্ববর্তী মশীষীগণ এটাই লিখেছেন যে, এ আয়াতটি মুশরিকদের উলঙ্গ হয়ে বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করা সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর ভারার্থ হচ্ছে- তোমরা যা ইচ্ছা খাও এবং যা ইচ্ছা পান কর, তোমাদের উপর কোনই দোষারোপ করা হবে না। কিন্তু দু'টি জিনিস নিন্দনীয় বটে। একটি হচ্ছে অপব্যায় ও অমিতাচার এবং দিতীয়টি হচ্ছে দেপ ও অহংকার। রস্পুলুলাহ সল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "তোমরা খাও, পর এবং অপরকেও দাও। কিন্তু অপব্যায় করো না এবং তোমাদের মধ্যে যেন অহংকার প্রকাশ না পায়।

(ইবনু কাসীর)

বস্লুছাহ স্ম্লান্থাই আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ আল্লাহ তাআলা

যখন কোন বান্দাকে নিয়ামত ও স্বাচ্ছন্দা দান করেন, তথন আল্লাহ তাআলা

এ নিয়ামতের চিহ্ন তার পোশাক-পরিচ্ছদে ফুটে উঠাকে পছন্দ করেন।
কেননা, নিয়ামতকে ফুটিয়ে তোলাও এক প্রকার কৃতজ্ঞতা। এর বিপরীতে

সামর্থ থাকা সত্ত্বেও ছিনুবন্ধ অথবা মলিন পোশাক পরিধান করা

অকৃতজ্ঞতা। অবশা দু'টি বিষয় থেকে বেঁচে থাকা জররীঃ (এক) রিয়া ও

নাম-যশ এবং (দুই) গর্ব ও অহঙ্কার। অর্থাৎ ওধু লোক দেখানো এবং
নিজের বড় মানুসী প্রকাশ করার জন্যে জাকজম্বকপূর্ণ পোশাক পরিধান করা

যাবে না। প্রবর্তী মনীষীগণ এ দুটি বিষয় থেকে মুক্ত ছিলেন। খোরাক ও
পোশাক সম্পর্কে রস্লুলাহ সন্তালাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবী ও

বিষয়ভিত্তিক শানে নুষ্ণ ও আল-কুকআনের মর্যান্তিক গটনাবলী ১৭৩ তাবিয়ীগণের সুনুতের সারকথা এই যে, এসব ব্যাপারে লৌকিকতা পরিহার করতে হবে। যেরূপ পোশাক ও খোরাক সহজ্ঞলভা তাই কৃতজ্ঞতা সহকারে ন্যবহার করতে হবে। মোটা ভাত ও মোটা কাপড় জুটলে যে কোন উপায়ে এমনকি, কর্জ্ব করে হলেও উৎকৃষ্টটি অর্জনের জন্যে চেষ্টিত হবে না।

এমনি ভাবে উৎকৃষ্ট পোশাক ও সুস্বাদু খাদ্য জুটলে তাকে জেনে গুনে খারাপ মনে করবে না অথবা তার বাবহার থেকে বিরত থাকবে না। উৎকৃষ্ট পোশাক ও সুস্বাদু খাদ্যের পিছনে লাগা যেমন লৌকিকতা তেমনি উৎকৃষ্টকে নিকৃষ্ট করা কিংবা তা বাদ দিয়ে নিকৃষ্ট বস্তু ব্যবহার করাও নিন্দনীয় লৌকিকতা।

---

(২) শানে নুষ্পত্ত আবরাহা নামক জনৈক খ্রীষ্টান রাজ প্রতিনিধি ইয়ামান অঞ্চলে কা'বা ঘরের প্রতিঘন্দী এক নীর্জা নির্মাণ করল, ইচ্ছা-মানুষ কা'বার পরিবর্তে এ ঘরে সমবেত হোক। কুরাইশরা এতে বাথিত হল। জনৈক আরব তাতে পায়খানা করে রাখল: পরে ঘটনা ক্রমে আগুন লেগে উহা ভঞ্মিভূত হয়ে গেল। এর প্রতিশোধ গ্রহণের জনা আবরাহা কা'বা ঘর ধ্বংস করতে চলল। "ওয়াদীয়ে মুহাস্সার" নামক স্থানে পৌছলে ঝাকে ঝাকে পাখি ঠোটে ও পায়ে ক্র্ম্ ক্র্ম কর্বর নিয়ে আসল এবং আবরাহা ও তার সৈলা দলের উপর ফেলল। সকলেই এতে ধ্বংস হয়ে গেল। রস্লুল্লাহ সল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জনোর ৫০ দিন পূর্বে এ ঘটনা ঘটে। তাই আলাহ তার নবীকে এ ঘটনা জানিয়ে সূরা ফীল নাঘিল করেন।

व्यर्थं - व्याणनात कि जाना निर्दे था, जाणनात श्रेष्ट् राठी उद्यानापत्र मश्म किंद्रण वावशत करतारून। (कार्या विमष्टे कतात वागणात) जापनत किंद्रा जमवीतरक कि मन्पूर्णकाण वार्ष करत प्रनिशः এवश जिनि जापनत छेणत सांकि सांकि सांकि अधीकृत श्रित्र करतालन, याता जापनत छेणत कर्षत जाजी स

প্রস্তুর সমূহ নিক্ষেপ (করতে ছিল)। আল্লাহ তাদেরকে পোকায় কাটা ভূষির

न्।ाम् (विसष्ठे) करत्र फिल्मनः । (সুরা ঃ ফীল-১-৫) ব্যাখ্যাঃ- আবরাহা নিজের বিশেষ দৃত হানাতাহ হুমাইরীকে বললেঃ তমি মক্কার সর্বাপেক্ষা বড় সর্দারকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে এসো এবং ঘোষণা করে দাওঃ আমরা মক্কাবাসীদের সাথে যুদ্ধ করতে আসিনি, আল্লাহর ঘর ভের্নে ফেলাই ওধু আমাদের উদ্দেশ্য। তবে হাাঁ, মক্কাবাসীরা যদি কাবাগৃহ রক্ষার জন্য এগিয়ে আসে এবং আমাদেরকে বাধা দেয় তা হলে বাধ্য হয়ে আমাদেরকে যুদ্ধ করতে হবে। হানাতাহ মকার জনগণের সাথে আলোচনা করে বুঝতে পারলো যে, আবদুল মুজালিব ইবনু হাশিমই মক্কার বড় নেতা। হানাতাহ আব্দুল মুন্তালিবের সামনে আবরাহার বক্তব্য পেশ করলে আন্দুল মুক্তালির বললেনঃ "আল্লাহর কসম ৷ আমাদের যুদ্ধ করার ইচ্ছাও নেই এবং যুদ্ধ করার মত শক্তিও আমাদের নেই। আল্লাহর সম্মানিত ঘর তাঁর প্রিয় বন্ধু ইবরাহীমের (আঃ) জীবস্তম্পতি। সূতরাং আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিজের ঘরের হিফাষত নিজেই করবেন। অন্যথায় তার ঘরকে রক্ষা করার সাহসও আমাদের নেই এবং শক্তিও নেই।" হানাতাহ তথন তাঁকে বললেনঃ "ঠিক আছে, আপনি আমাদের বাদশাহ্র কাছে চলুন।" আব্দুল মুত্তালিব তখন তার সাথে আবরাহার কাছে গেলেন। আবদুল মুন্তালিব ছিলেন অত্যন্ত সুদর্শন বলিষ্ঠ দেহ সৌষ্ঠবের অধিকারী। তাঁকে দেখা মাত্র যে কোন মানুষের মনে শ্রদ্ধার উদ্রেক হতো। আবরাহা তাঁকে দেখেই সিংহাসন থেকে নেমে এলো এবং তার সাথে মেঝেতে উপবেশন করলো। সে তার দোভাষীকে বললোঃ তাকে জিজ্ঞেস করঃ তিনি কি চান 🕫 আব্দুল মুত্তালিব জানালেন ঃ "বাদশাহ আমার দু'শ উট লুট করিয়েছেন। আমি সেই উট ফেরত নিতে এসেছি।" বাদশাহ আবরাহা তখন দো-ভাষীর মাধ্যমে তাঁকে বললোঃ প্রথম দৃষ্টিতে আপনি যে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন, আপনার কথা গুনে সে শ্রদ্ধা লোপ পেয়ে গেছে। নিজের দু'শ উটের জন্য আপনার এতো চিন্তা অথচ স্বজাতির ধর্মের জন্যে কোন চিন্তা নেই ৷ আমি আপনাদের ইবাদতখানা কা'বা ধ্বংস করে

গুলিসাং করতে এসেছি।" এ কথা ওনে আব্দুল মুন্তালিব জবাবে বললেন, "শোনেন, উটের মালিক আমি, তাই উট ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করতে এসেছি।" আর কা'বাণুহের মালিক হলেন স্বয়ং আল্লাহ। সূতরাং তিনি নিজেই নিজের ঘর রক্ষা করবেন।" তখন ঐ নরাধম বললেনঃ "তা আল্লাহ জানেন এবং আপনি জানেন।" এও বর্ণিত আছে যে, মক্কার জনগণ তাদের গন সম্পদের এক তৃতীয়াংশ আবরাহাকে দিতে চেয়েছিল, যাতে সে এই দণ্য অপচেষ্টা হতে বিরত থাকে। কিন্তু আবরাহা তাতেও রাজী হয়নি। মোটকথা, আবুল মুন্তালিব তার উটগুলি নিয়ে ফিরে আসলেন এবং মক্কাবাসীদেরকে বললেনঃ "তোমরা মক্কাকে সম্পূর্ণ থালি করে দাও। সবাই তোমরা পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নাও।" তারপর আব্দুল মুন্তালিব কুরাইশের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে কা'বা গৃহে গিয়ে কা'বার খুঁটি ধরে দেয়াল ছুঁয়ে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করলেন এবং পবিত্র ও মর্যাদাপূর্ণ গৃহ রক্ষার জনো প্রার্থনা করলেন। আবরাহা এবং তার রক্ত পিপাস সৈন্যদের অপবিত্র ইচ্ছার কবল থেকে কা'বাকে পবিত্র রাখার জন্যে আবল মুন্তালিৰ কবিতার ভাষায় নিম্নলিখিত দু'আ করেছিলেনঃ

"আমরা নিশ্বিত্ত, কারণ আমরা জানি যে, প্রত্যেক গৃহমালিক নিজেই নিজের গৃহের হিফাযত করবেন। হে আল্লাহ । আপনিও আপনার গৃহ আপনার শত্রুদের কবল হতে রক্ষা করুন। আপনার অগ্রের উপর তাদের অন্ত্র জয়যুক্ত হবে এমন যেন কিছুতেই না হয়।" অতঃপর আব্দুল মুত্তালিব কা'বা গৃহের খুঁটি ছেড়ে দিয়ে তাঁর সঙ্গীদেরকে নিয়ে ওর আশে পাশের পর্বতসমূহের চূড়ায় উঠে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। এমনও বর্ণিত আছে যে, কুরবানীর এক শত পশুকে নিশান লাগিয়ে কা'বার আশে পাশে ছেড়ে দিলেন। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, যদি দুর্বৃত্তরা আল্লাহর নামে ছেড়ে দেয়া পতর প্রতি হাত বাড়ায় তাহলে আল্লাহর গ্যব তাদের উপর অবশ্যই নেমে

প্রদিন প্রভাতে আব্রাহার সেনাবাহিনী মন্ধায় প্রবেশের উদ্যোগ-আয়োজন করলো। বিশেষ হাতী মাহমুদকে সজ্জিত করা হলো।

পথে বন্দী হয়ে আবরাহার সাথে আগমনকারী নুফাইল ইবনু হাবীব তখন মাহমূদ নামক হাতীটির কান ধরে বললেনঃ "মাহমূদ তুমি বসে পড়, আর যেখান থেকে এসেছো সেখানে ভাল ভাবে ফিরে যাও। তমি আল্লাহর পবিত্র শহরে রয়েছো।" এ কথা বলে নফাইল হাতীর কান ছেডে দিলেন এবং ছটে গিয়ে নিকটে এক পাহাডের আডালে গিয়ে আত্মগোপন করলেন। মাহমদ নামক হাতীটি নুফাইলের কথা শোনার সাথে সাথে বসে পড়ল। বহু চেষ্টা করেও তাকে নড়ানো সম্ভব হলো না। পরীক্ষাযুলকভাবে ইয়াযানের দিকে তার মুখ ফিরিয়ে টেনে তোলার চেষ্টা করতেই হাতী তাড়াতাডি উঠে ক্রত অগ্রসর হতে লাগলো। পর্বদিকে চালাবার চেষ্টা করা হলে সেদিকেও যাচ্ছিল, কিন্ত মক্তা শরীফের দিকে মুখ ঘরিয়ে চালাবার চেষ্টা করতেই বসে পডলো। সৈন্যরা তখন হাতীটিকে প্রহার করতে গুরু করলো। এমন সময় দেখা গেল এক ঝাঁক পাখি কালো মেঘের মত হয়ে সমুদ্রের দিক থেকে উডে আসছে। চোখের পলকে ওগুলো আবরাহার সেনাবাহিনীর মাথার উপর এসে পড়লো এবং চতর্দিক থেকে তাদেরকে ঘিরে ফেললো। প্রত্যেক পাথির চঞ্চতে একটি এবং দ'পায়ে দ'টি করে কঙ্গর ছিল। কঙ্করের ঔ টুকরাগুলি ছিল মসুরের ডাল বা মাস কলাই ডালের সমান। পাখিগুলো কংকরের ঐ টুকরাগুলো আবরাহার সৈন্যদের প্রতি নিক্ষেপ করছিল। যার গায়ে ঐ কংকর পড়ছিল সেই সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে ভবলীলা সাঙ্গ করছিল। সৈন্যরা এদিক ওদিক ছটাছটি করছিল আর নফাইল নফাইল বলে চীৎকার করছিল। কারণ তারা তাঁকে পথ প্রদর্শক হিসেবে সঙ্গে এনেছিল। নুফাইল তখন পাহাড়ের শিখরে আরোহণ করে অন্যান্য কুরাইশদের সঙ্গে আবরাহা ও তার সৈন্যদের দুরাবস্থার দৃশ্য অবলোকন করছিলেন।

## (কাফিরদের সাথে সন্ধি)

(১) শানে নুষ্লঃ) ষষ্ঠ হিজরীতে রস্ত্রাহ সন্ত্রান্ত্রাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্রাম সাহাবাগণ সহ ওমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় রওয়ানা হলেন। কিডু কাফিররা তাঁকে মক্কা প্রবেশে বাধা দিল। পরিশেষে স্থির হল যে, পরবর্তী বছর তিন দিনের জন্য মঞ্চাকে রসুল্লাহ সল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জনা মুক্ত করে দিবে। পরবর্তী বৎসর যিলকাদ মাসে রসুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্রাম স্বদলবলে মক্কা রওয়ানা হলেন। যিলকাদ, যিলহাজ্জ মুহররম ও রজব এ চার মাস সম্মানিত মাস। এ মাসগুলিতে যদ্ধ করা হারাম। কাজেই মুসলমানরা ইতন্ততঃ করতে লাগল যদি কাফিররা ওয়াদা তঙ্গ করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তবে আমরা আছরক্ষা করব কিরূপেঃ তখন আল্লাহ নিম্নোক আয়াতটি নায়িল করেন।

وَهَانِكُوْافِيْ سَبِيثِلِ اللَّهِ الَّذِيْنَ يُقَانِلُونَكُمْ وَلَاتَعْتَدُوا ـ رِانَّ اللَّهُ لَاسُحِتُ ٱلْمُعْتَدِثُنَّهِ

व्यर्थं व्यात रहाभता আञ्चारत भरथ युद्ध कत हारमत भरत्र, याता (हुक्डि ভঙ্গ করে) ভোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ প্রবৃত্ত হয় এবং সীমা লঙ্গন করোনা। নিশ্চয় আল্লাহ সীমা লঙ্খনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (সুরাঃ বাকারা-১৯০)

ব্যাখ্যাঃ- গোটা মুসলিম উত্থাহ এ ব্যাপারে একমত যে, মদীনায় হিযরতের পূর্বে কাফিরদের সঙ্গে 'জিহাদ' ও কিতাল' তথা যুদ্ধ- বিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল। সে সময়ে অবতীর্ণ কুরআন মন্ত্রীদের সব আয়াতেই কাফিরদের অন্যায়- অত্যাচার নীরবে সহ্য করে ধৈর্য ও সহিষ্ণৃতা, ক্ষমা ও উদারতা প্রদর্শনের শিক্ষা দেয়া হয়। রবী' ইবনু- আনাস (রাঃ)- এর উক্তি অনুসারে মদীনায় হিজরতের পর সর্বপ্রথম কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে উপরিউক্ত আয়াতটি নাবিল হয়।

এই আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, মুসলমানগণ কেবলমাত্র সে সব কাফিরদের সঙ্গেই যুদ্ধ করবে যারা তাদের বিপক্ষে সম্মুখ- সমরে উপস্থিত হবে। এর অর্থ এই- নারী, শিশু, বৃদ্ধ, ধর্মীয় কাজে সংসারত্যাগী, উপাসনারত সন্যাসী-পাদরী প্রভৃতি এবং তেমনিভাবে অন্ধ, পঙ্গু, অসমর্থ

জর্পঃ তারা এ আশা করে যে, যেমন তারা কাফির, তদ্রুপ ভোমরাও কাফির হয়ে যাও; যাতে তারা ও তোমরা এক রকম হয়ে যাও। অতএব, তাদের মধ্য হতে কাউকেও বন্ধু গ্রহণ করোনা, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর পথে হিজরত করে; আর যদি তারা বিমুখ হয়, তবে তাদেরকে থেখানেই পাও ধর এবং হত্যা কর। আর তাদের মধ্যে কাউকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না এবং সাহায্যকারী রূপেও নয়। (সুরাঃ নিসা-৮৯)

ব্যাখ্যাঃ- কাফিররা চায় যে, তাদের মত তোমরাও কুফরী কর, যেন তোমরা সমান হয়ে যাও। সূতরাং তাদের মধ্যে হতে কাউকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। এ বর্ণনাটি তাফসীর ইবনু মিরদুওয়াই-এর মধ্যেও রয়েছে। তাতে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তথন -এ আয়াতটি অবজীর্ণ করেন ঃ

إِلَّا ٱلَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ إِلَى قَوْجٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْئًا قُ

"কিন্তু যারা এমন সম্প্রদায়ের সাথে সম্মিলিত হয় যে, তোমাদের মধো ও তাদের মধ্যে চুক্তি রয়েছে। সুতরাং যারা তাদের সঙ্গে মিলিত হবে তারাও তাদের মতই পূর্ব নিরাপন্তা লাভ করবে।"

সহীহ বৃথারী শরীকে হুদাইবিয়ার সন্ধির ঘটনায় রয়েছে বে, এরপর যে চাইতো মদীনার মুসলমানদের সাথে মিলিত হতো এবং চুক্তিপত্রের কারণে নিরাপত্তা লাভ করতো। ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তি এই যে, নিম্লোক্ত আয়াতটি এ হুকুমকে রহিত করে দেয় ঃ

فَإِذَا انْسَلَحُ الاشهر الْحَرِم فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدَّتُمُوهُم

অর্থাৎ যখন হারাম মাসগুলো অতিক্রান্ত হয়ে যাবে তখন

অথবা যারা কাফিরদের অধীনে মেহনত মজুরী করে, কিন্তু তাদের সঙ্গে যুদ্ধে শরীক হয় না- সেসব লোককে যুদ্ধে হত্যা করা জায়িয নয়। কেননা, আয়াতের নির্দেশে কেবলমাত্র তাদেরই সঙ্গে যুদ্ধ করার হুকুম রয়েছে, যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। কিন্তু উল্লেখিত শ্রেণীর লোকদের কেউই যুদ্ধে যোগদানকারী নয়। এজন্য ফিকাহশাস্ত্রবিদ ইমামগণ বলেন, যদি কোন নারী, বৃদ্ধ অথবা ধর্মপ্রচারক বা ধর্মীয় মিশনারীর লোক কাফিরদের পক্ষে যুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করতে থাকে, তবে তাদেরকেও হত্যা করা জায়িয়। কারণ, তারা "যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে" এই আয়াতের আওতাভুক্ত। (মাযহারী, কুরতুবী ও জাস্সাস) যুদ্ধের সময় রস্লুল্লাহ সল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর তরফ থেকে মুজাহিদদেরকে যে সব উপদেশ দেয়া হতো, সেগুলোর মধ্যে এ নির্দেশের বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে।

আয়াতের শেষাংশে ..... (এবং সীমা অতিত্রম করো না)- বাকাটির অর্থ অধিকাংশ তফসীরকারের মতে এই যে, নারী ও শিশুদেরকে হত্যা করে সীমা অতিক্রম করো না।

(২) শানে নুষ্পত্ত) সুরাকা ইবনু মালিক মুদ্লেজী বদর ও ওহদের ঘটনার পর রস্ক্রাহ সন্মাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে এসে বলল, আমাদের সঙ্গে সন্ধি করুল। রস্ক্রাহ সন্মাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্ধির উদ্দেশ্যে খালিদকে সেখানে প্রেরণ করলেন। এ শর্তে সন্ধি হল যে, ভারা মুসলমানাদের প্রতিপক্ষের সাহায্য করবে না। কুরাইশ কাফিররা ইসলাম গ্রহণ করলে তারাও ইসলাম গ্রহণ করবে। তাদের সম্মিলিত সমস্ত সম্প্রদায় তাদের এ চুক্তিতে শরীক থাকবে। এ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

وَتُّوْالُوْ تَكُفُّرُونَ كُمَاكَفُرُواْ فَتَكُونُثُونَ سَوَاءً فَلَاتَتَّخِذُوا مِنْهُمْ اَوْلِيَاءً حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ ـ فَإِنْ تُوَلَّوْا মুশরিকদেরকে যেথানেই পাও সেখানেই হত্যা কর।

(৩) শানে নুযুলঃ) আব্বাস (বাঃ) বন্দী হয়ে আসলে মুসলমানগণ তাঁকে শিক ও আত্মীয় বিচ্ছেদের অপবাদ দিল। তিনি বললেন, তোমরা আমার দোষেরই কথা বলছ; কিন্তু আমরা যে মসজিদে হারামকে আবাদ রাখছি, কাবা ঘরের তার্থীম করছি ইত্যাদি গুণের কথা বলছ না। তথন নিজ্ঞাক্ত আয়াতগুলো নাথিল হয়।

وَيُكُوفِ مَ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ يَّشَآءُ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيثُمُ - آمْ حَسِبُتُمْ أَنْ تُتُركُوا وَلَمَّنَا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلِيرَا لللهِ وَلَارَسُولِمِ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً - وَاللهُ خَبِيرُ يُعَا تَعْمَلُونَ \*

অর্থঃ- আর তাদের অন্তর সমূহে ক্ষোভ (ও ক্রোধ) দূর করে দিবেন এবং (কাফিরদের মধ্য হতে) যার প্রতি ইচ্ছা হয় আল্লাহ করুণা প্রদর্শন করবেন; আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। তোমরা কি এ ধারণা করবে, তোমাদেরকে হেড়ে দেয়া হবে এমনি যতক্ষণ না আল্লাহ জেনে নিবেন কারা তোমাদের মধ্য হতে জিহাদ করেছে এবং আল্লাহ ও তার রসুল এবং মুমিনগণ ব্যতীত অন্য কাউকেও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করেনি। আর আল্লাহ তোমাদের সকল কর্ম সমূহের পূর্ণ খবর রাখেন।

(সুরাঃ ভাওবা-১৫-১৬)

ব্যাখ্যাঃ- পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মুশরিকদের হঠকারিতা, বিশ্বাস ঘাতকতা ও নিজেদের বাতিল ধর্মকে টিকিয়ে রাখার সকল প্রচেষ্টা এবং তাদের মুকাবিলায় মুসলমানদের জিহাদে অনুপ্রাণিত করার বর্ণনা রয়েছে। আর উপরিউক্ত আয়াতসমূহে জিহাদের তাণিদের সাথে রয়েছে এর বিষয়ভিত্তিক শানে নুষ্ণ ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী ১৮১ ভাৎপর্য। অর্থাৎ জ্রিহাদের দ্বারা মুসলমানদের পরীক্ষা করা হয়। এ পরীক্ষায় নিষ্ঠাবান মুসলমান এবং মুনাফিক ও দুর্বল ঈমান সম্পন্নদের মধ্যে পার্থকা করা যায়। অতএব, এ পরীক্ষা জরুরী।

ষষ্ঠদশ আয়াতে বলা হয়েছে, তোমরা কি মনে কর যে, ওধু কালিমার মৌখিক উচ্চারণ ও ইসলামের দাবী তনে তোমাদের এমনিতে ছেড়ে দেয়া হবে । অথচ আল্লাহ প্রকাশ্য দেখতে চান কারা আল্লাহর রাহে জিহাদকারী এবং কারা আল্লাহ ও তাঁর রসূল ও মুমিনদের বাতীত আর কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করছে না । এ আয়াতে সম্বোধন রয়েছে মুসলমানদের প্রতি । এদের মধ্যে কিছু মুনাফিক গোপন বিষয়গুলো নিজেদের অ-মুসলিম বন্ধুদের বলে দিত । সেজনা অত্র আয়াতে নিষ্ঠাবান মুসলমানদের দু'টি আলামতের উল্লেখ করা হয় ।

## কাফির ও ইয়াহুদদের বিদ্রুপ

(১) শানে নুষুলঃ) ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, "এমন ব্যক্তি কে আছে যে আল্লাহকে কার্রেয় হাসানা দিবে" আরাতটি নাযিল হলে ইয়াহুদীরা নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে এসে বলল, হে মুহাত্মদ। আপনার আল্লাহ কি দরিদ্র হয়ে পড়েছেন যে, বান্দার নিকট ভিক্ষা চাচ্ছেনঃ তথন আল্লাহ নিম্লোক্ত আয়াতটি নাযিল করেন।

لَقَدُ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ اتَّذِيْنَ قَالُوْا إِنَّ اللّٰهُ فَقِيْزُ وَّأَحْنُ اَغْنِيَا ۚ مُ سَنَكُدُتُكِ مَاقَالُوْا وَقَثْمَ هُمُ الْأَثْمِيَا ٓ ، بِغَيْرٍ حَيِّ ـ وَيُعْولُ لُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيثَةِ \*

অর্থঃ- নিক্য়, আল্লাহ শ্রবণ করেছেন ঐ সকল লোকের কথা- যারা

এরপ বলে, আল্লাহ দরিদ্র আর আমরা ধনবান। আমি তাদের উক্তিগুলোকে আমি বলবো, আগুনের আযাবের আস্বাদ গ্রহণ কর।

(সরাঃ আল ইমরান-১৮১)

ব্যাখ্যাঃ- আয়াতে ইয়াহদীদের একটি কঠিন ঔদ্ধত্যের ব্যাপারে সতকীকরণ ও শাস্তির বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। তা এরূপ যে, মহানবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কুরআন থেকে যাকাত ও সদকার বিধি-বিধান বর্ণনা করেন, তখন উদ্ধত ইয়াহুদীরা বলতে আরম্ভ করে, যে, আল্লাহ্ তাআলা ফকীর ও গরীব হয়ে গেছেন, আর আমরা হঙ্গি ধনী ও আমীর। সে জনাই তো তিনি আমাদের কাছে চাইছেন। বলা বাহুলা, তাদের বিশ্বাস তাদের এ উক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মোটেই নয়। কিন্তু রসূল্লাহ সল্লাল্লাহ্ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে মিথাা প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যেই হয়ত বলেছিল যে, কুরআনের এ আয়াত যদি সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে তার মর্ম এই দাড়ায় যে, আল্লাহ্ ফকীর ও পর মুখাপেন্দী! তাদের এই অহেতুক ধারণাটি সতঃক্রতভাবে বাতিল বলে সাবাস্ত হওয়ার দরুন তার কোন উত্তরের প্রয়োজন ছিল না। কারণ যাকাত ও সদকা সংক্রান্ত আল্লাহর নির্দেশ তার নিজের কোন লাভের জন্য নয়, বরং যারা মালদার তাদেরই পার্থিব ও আখিরাতের ফায়দার জন্য ছিল। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে এ বিষয়টি 'আল্লাহকে ঋণদান' শিরোনামে এ জন্যে উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে একথা বুঝা যায় যে, যে ভাবে ঋণ পরিশোধ করা প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত লোকের জন্য অপরিহার্য ও সন্দেহাতীত হয়ে থাকে, তেমনিভাবে যে সদকা মানুষ দিয়ে থাকে তার প্রতিদানও আল্লাহ্ নিজ দায়িতে পরিশোধ করে দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনকে সমগ্র সৃষ্টির সূষ্টা ও মালিক বলে জানে, তার মনে এ শব্দের ব্যবহার কম্মিনকালেও এমন কোন সন্দেহ উদয় হতে পারে না, যেমনটি উদ্ধত ইয়াহুদীদের উক্তিতে বিদ্যমান। কাজেই কুরআনে কারীম এই সন্দেহের উত্তর দান করেছে। তথুমাত্র তাদের ঐদ্বত ও রস্ক্রাহ সন্মান্নাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর প্রতি মিথ্যা

বিষয়ভিত্তিক শানে নুযুদ ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী ১৮৩ আরোপ এবং তাঁর প্রতি উপহাস করার একাধিক অপরাধের শান্তি হিসাবে বলা হয়েছে, আমি তাদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ উক্তিসমূহ লিখে রাখব যাতে কিয়ামতের দিন তাদের বিরুদ্ধে পরিপূর্ণ প্রমাণ উপস্থাপন করে আয়াবের বাবস্থা করা যায়।

((২) শানে নুষ্ণঃ-)মুসলমানরা মঞ্চায় নিজেদের লোকজন ও ধন-দম্পদ রেখে মদীনায় চলে গেলে কাফিররা জোরপূর্বক তাদের সম্পত্তি কেড়ে নিত। কোন মুসলমানকে হাতে পেলে যন্ত্রণা দিয়ে মেরে ফেলত। তথন আল্লাহ নিম্নোক আয়াতটি নাযিল করেন।

لَتُبْلُونُ ۚ فِي ٱمْوَالِكُمْ وَٱنْفُسِكُمْ ۖ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ ٱشْرَكُوْا ٱنَّى كَيْثِيْرًا وَإِنْ تُصْدِرُوا وَتَنَقُّوا فَانَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُودِ\*

অর্থঃ- অবশ্য ভবিষ্যতে তোমরা স্বীয় ধনসমূহে ও স্বীয় প্রাণসমূহে আরো পরীক্ষিত হবে। এবং ভবিষ্যতে আরো বহু বেদনাদায়ক কথা অবশ্যই শুনৰে তাদের নিকট হতে- যারা তোমাদের পূর্বে কিতাব প্রদন্ত হয়েছে এবং मुगतिकदमत পक्ष २८७७। जात यमि তোমता दियं धात्रग कत এवः भंतरश्य করতে থাক, তবে (তোমাদের জন্য উত্তম; কেননা,) এটা তাকীদী (স্রাঃ আল ইমরান-১৮৬) নিদেশাবলীর অন্তর্ভুক্ত।

ৰ্যাখাঃ- আল্লাহ তা আলা সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ)-কে সংবাদ দিচ্ছেন-'বদরের যুদ্ধের পূর্বে গ্রন্থধারী ও অংশীবাদীদের নিকট হতে তোমাদেরকে বহু দুঃখন্তনক কথা গুনতে হবে। তারপর তাদেরকে সান্তনা দিয়ে বলেছেন-'সে সময় ভোমাদেরকে ধৈর্যধারণ করতে হবে ও সংযমী হতে হবে এবং মুন্তাকী হওয়ার উপর এটা খুব কঠিন কাজই বটে। উসামা ইবনু যায়িদ (রাঃ) বলেন যে, রস্লুল্লাহ সন্থাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীবর্গ মুশরিক ও আহলে কিতাবের অপরাধ প্রায়ই ক্ষমা করে দিতেন এবং তাদের কষ্টদায়ক কথার উপর ধৈর্যধারণ করতেন ও আল্লাহ তা আলার এ নির্দেশের উপর আমল করতেন। অবশেষে জিহাদের আয়াত অবতীর্ণ হয়।

এতে মুসলমানদিগকে বাডলে দেয়া হয়েছে যে, দ্বীনের জন্য জান-মালের কুরবানী দিতে হবে এবং কাফির, মুশরিক ও আহলে কিডাবদের কটুন্ডি এবং কট দানের কারণে ঘাবড়ে যাওয়া উচিত নয়। এ সমস্তই হলো তাদের জন্য পরীক্ষা। এতে ধৈর্য ধারণ করা এবং নিজেদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তাকওয়ার পরাকাষ্ঠ সাধনে নিয়েজিত থাকাই হল তাদের পক্ষে উত্তম— তাদের সাথে বাদানুবাদ করা বাঞ্ধনীয় নয়।

ধর্মীয় জ্ঞান গোপন করা হারাম এবং কোন কাজ না করেই তার জন্য প্রশংসার অপেক্ষা করা দৃষণীয়ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে আহলে কিতাবদের দৃ'টি অপরাধ এবং তার শাস্তির বর্ণনা দেওয়া হয়েছ। আর তা হল এই য়ে, তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল কিতাবের বিধি-বিধানসমূহকে কোন রকম হেরফের বা পরিবর্তন- পরিবর্ধন না করে জনসমক্ষে বিবৃত করে দেবে এবং কোন নির্দেশই গোপন করবে না কিন্তু তারা নিজেদের পার্মিব স্বার্থ ও লোভের বশবতী হয়ে সে প্রতিজ্ঞার কোন পরোয়াই করেনি; বছ বিধি-নিষেধ তারা গোপন করেছে। দ্বিতীয়তঃ তারা সংকর্ম তো করেই না তদুপরি কামনা করে য়ে, সং কাজ না করা সত্ত্বেও তাদের প্রশংসা করা হোক।

তাওরাতের বিধি- বিধান গোপন করার ঘটনা সম্পর্কে সহীহ বুধারীতে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দাস (রাঃ) -এর রিওয়ায়াত অনুসারে উদ্ধৃত রয়েছে যে, রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাছ 'আলাইছি ওয়া সাল্লাম ইয়াছদীদের কাছে একটি বিষয় জিজ্জেস করলেন যে, এটা কি তাওরাতে আছে। তারা তা গোপন করল এবং যা তাওরাতে ছিল, ভার বিপরীত বলে দিল। আর তাদের এ অসৎ কর্মের জন্য আনন্দিত হয়ে ফিরে এল যে, আমরা চমংকার ধোঁকা দিয়ে দিয়েছি। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে এ আয়াত নামিল হল, যাতে তাদের প্রতি অভিসম্পাত করা হয়েছে।

<del>\*</del>

(৩) শানে নুবৃদত্ত কাফিরগণ মুসলমানদের মজলিসে বসে কুরআন ও ইসলামের সমালোচনা এবং বিদ্রুপ করে থাকে। নবী সন্মান্তাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাদেরকে এরপ করতে দেখলে তোমরা সে মজলিস থেকে উঠে যেও। সাহাবাগণ বললেন, কাবার তাওয়াফ এবং মসজিদে হারামে অবস্থান করা আমাদের জন্য জরুরী কাজ। তারা কুরআনের বিদ্রুপ করলেও আমরা এমতাবস্থায় ইবাদত ত্যাগ করতে পারি না। আমরা কি এতে গুনাহগার হবঃ তথন নিম্নোক্ত আয়াতগুলো নামিল

وَمَا عَلَى أَلَّذِيْنَ بَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْ وَلَكِنْ لَكُونُونَ \*

ज्यर्थः जात याता यूलाकी, जात्मत ज्ञेभत जात्मत शिमात्मत कान श्रिकिया रत ना । किल्नु जात्मत माग्निज् रन ममुभात्मभ (मया, श्रम् जात्नाल भश्ययी रत । जात जन्नभ (लाक राज मम्भूम मृत्य थाक; यात्रा निर्वालय धर्मात (क्षण ७ जायांगा वानित्य त्रात्थांक; ज्ञथ्य भाव जीवनर जात्मत्रक (धांकाय एक ता त्रात्थांक, जात्र ज कृत्रजान हात्रा जैभात्मण थाना कत्राज्ञ थाक, (यन (कर्ष श्रीय कृज्कर्यात मन्नन (जायात) ज्ञानिजात काण्डिज ना राय भाष्क (या ता कान भारेत्रज्ञाश जात्र मारायाकाती रत जात्र ना भूभातिभकाती रत । जात्र जवन्द्रा जन्न रत यि त्र निराधित मन्नन वित्यात काण्यामि जात्र निमायल थाना करात ज्ञथाभि जात्र निक्षे राज ज्ञां श्रम करा रत ना । ज्ञा जन्मभ (य, श्रीय कृज्कर्यात मन्नन (ज्ञायात) निल्व राय भएएएइ, जात्मत्र भान कत्रात क्षना ज्ञाजि ज्ञलेश भानि थाकत च यञ्चणामायक भावि रत श्रीय कृष्णतत्र मन्नभ ।

نِكْرِي لَعَلَيْهُمْ يِتَقُونَ

অর্থাৎ যারা সংযমী, তারা নিজের কাজে মসজিদে-হারামে গেলে দুই লোকদের কৃকর্মের কোন দায়-দায়িত্ তাদের উপর বর্তাবে না। তবে তাদের কর্তবা গুধু হক কথা বলে দেয়া। সম্ভবতঃ দুই লোকেরা এতে উপদেশ গ্রহণ করে বিশুদ্ধ পথ অনুসরণ করবে।

\*

(৪) শানে নুযুলঃ আব্ জাহাল বলত নবুওয়াত আমাদের বংশে মুহামদের উপর নাযিল হয়েছে? যে পর্যন্ত আমরা তার ন্যায় ওয়াহী প্রাপ্ত না হব, আর তার প্রতি না সন্তুষ্ট হব। ওয়ালীদ ইবনু মুগীরা বলল, নবুওয়াত সত্য হলে মুহামদের চেয়ে আমি তো বয়সেও বড় এবং ধন-দৌলতও আমার বেলী। আমারই তো নবী হওয়া সমীচীন ছিল। এতদ সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

وَإِذَا جَاكَتُهُمْ أَيَةٌ قَالُوْا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُوْتَى مِثْلَ مَا لُوْتَى مِثْلَ مَا لُوتِى رُسُلَ مَا لُوتِى رُسُلُ اللهِ - اللهُ أَعْلَمُ حَثِثُ بَجْعَلُ رِسَالَتَهُ - سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ لَجْعَلُ رِسَالَتَهُ - سَيُصِيْبُ اللَّذِيْنَ لَجْعَدُ اللَّهِ وَعَدَابٌ شَيِيدُنَّ إِصَا كَانُوْا اللَّهِ وَعَدَابٌ شَيِيدُنَّ إِصَا كَانُوا

व्यर्थ8- व्यात यथन जाएनत निकंगे कान जाया जमागे इस, ज्येन व्यक्त ने तल, जामता किङ्कुल्डेर देमान जानन ना त्य भर्येख जामाएनतक्ष क्यानि नेखु (ध्यारी) ना एन्या इस या जाखारत त्रमूलगंभरक एन्या इस। स्थागा भावकि का जाखाररे उत्यक्तिल जातन- त्यथात जिनि श्रीय भ्ययाम स्थान करतनः जित्तिर व मम्बद्ध लाक याता व जामता करताह, जाखारत

ব্যাখ্যাঃ

আয়াতের শেষে বলা হয়েছেঃ যদি শয়তান তোমাকে বিশ্বত করিয়ে দেয় অর্থাৎ, ভুলক্রমে তাদের মন্ধালিসে যোগদান করে ফেল-নিষেধাজ্ঞা শ্বরণ না থাকার কারণে হোক কিংবা তারা যে স্বীয় মন্ধালিসে আল্লাহ্র আয়াত ও রসূলের বিপক্ষে আলোচনা করে, তা তোমার শ্বরণ ছিল না, তাই যোগদান করেছ। উভয় অবস্থাতে যখনই শ্বরণ হয় তখনই মন্ধালিস ত্যাগ করা উচিত। শ্বরণ হওয়ার পর সেধানে বসে থাকা গোনাহ্। অন্য এক আয়াতেও এ বিষয়বন্ধু বর্ণিত হয়েছে এবং শেষ ভাগে বলা হয়েছে মে, যদি তুমি সেখানে বসে থাক, তবে তুমিও তাদের মধ্যে গণা হরে।

"আলোচ্য আয়াত বারা বুঝা যায় যে, যে মজলিসে আল্লাহ্, আল্লাহ্র রসূল কিংবা শরীয়তের বিপক্ষে কথাবার্তা হয় তা বন্ধ করা, এবং তা বন্ধ করানো কিংবা কমপক্ষে সত্য কথা প্রকাশ করার সাধ্য না থাকে, তবে এরূপ প্রত্যেকটি মজলিস বর্জন করা মুসলমানদের উচিত। হাঁ, সংশোধনের নিয়তে এরূপ মজলিসে যোগদান করলে এবং হক কথা প্রকাশ করলে তাতে কোন দোষ নাই।"

অত্যাচারী, অধার্মিক ও উদ্ধত লোকদের মন্ধলিসে যোগদান করা সর্বাবস্থায় গোলাই; তারা তখন কোন অবৈধ আলোচনায় লিপ্ত হোক বা না হোক। কারণ, বাজে আলোচনা শুরু করতে তাদের দেরী লাগে না। কেননা, আয়াতে সর্বাবস্থায় যালিমদের সাথে বসতে নিষেধ করা হয়েছে।

আলোচা আয়াত অবতীর্ণ হলে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) আরয করলেন ঃ ইয়া রস্লাল্লাহ্, যদি সর্বাবস্থায় তাদের মজলিসে যাওয়ার নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকে, তবে আমরা মসজিদে-হারামে নামায ও তওয়াফ থেকেও বঞ্চিত হয়ে যাব। কেননা, তারা সর্বদাই সেখানে বসে থাকে (এটি মক্কা বিজয়ের পূর্ববর্তী ঘটনা) এবং ছিদ্রান্থেষণ ও কুভাষণ ছাড়া তাদের আর কোন কাজ নেই। এই পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী দ্বিতীয় আয়াত অবতীর্ণ হয়ঃ

وَهَا عَلَى الَّذِيْنَ يَتَّقُفُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْعٌ وَّلٰكِنْ

ব্যাস্থ্যাঃ- আয়াতে রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সান্ত্রনা দেয়া হয়েছে যে, কুরাইশ সর্দারদের বিরুদ্ধাচরণে আপনি মনোঃকুণু হবেন না। এটা নতুন ঘটনা নয়। পূর্ববর্তী পয়ণম্বরদেরকেও এ ধরনের লোকের সাথে পালা পড়েছে। পরিণামে এরা অপমানিত ও লাঞ্জিত হয়েছে।

ইমাম বগুড়ী বর্ণনা করেন যে, কুরাইশ প্রধান আবু জাহাল একবার বলল যে, আবদি মানাফ গোত্রের (অর্থাৎ রস্লুল্লার্, সল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গোত্রের) সাথে আমরা প্রতি ক্ষেত্রেই প্রতিযোগিতা করেছি এবং কখনও পিছনে পড়িনি। কিন্তু এখন তারা বলে ঃ তোমরা অদুতা ও শ্রেষ্ঠত্বে আমাদের সমতুলা হতে পারবে না। আমাদের পরিবারে একজন নবী আগমন করেছেন। তাঁর কাছে আলাহর পক্ষ থেকে ওয়াহী আসে। আবু জাহাল বললঃ আলাহ্র কসম, আমরা কোনদিনই তাদের অনুসরণ করব না, যে পর্যন্ত না আমাদের কাছে তাদের অনুরূপ ওয়াহী আসে। আয়াতের (আরবী) বাক্যের অর্থ তাই।

নবুওয়াত সাধনালব্ধ বিষয় নয়, বরং আল্লাহ্ প্রদন্ত একটি মহান পদ। কুরআন মাজীদ এ উক্তি বর্ণনা করার পর জওয়াবে বলেছে ঃ

বিসালাত কাকে দান করতে হবে। উদ্দেশ্য এই যে, এ নির্বোধ মনে করে রেখেছে যে, নবুওয়াত বংশগত সম্রান্ততা কিংবা গোত্রীয় সর্দারী ও ধনাঢ্যতার মাধ্যমে অর্জন করা যায়। অথচ নবুওয়াত হচ্ছে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের একটি পদ। এটা অর্জন করা মানুষের ক্ষমতা বহির্ভূত। হাজারো গুণ অর্জন করার পরও কেউ স্বেছায় অথবা গুণের জোরে বিসালাত অর্জন করতে পারে না। এটা খাঁটি আল্লাহ্র দান। তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন।

এতে প্রমাণিত হয় যে, রিসালাত ও নবুওয়াত উপার্জন করার বস্তু নয়

যে, জ্ঞানগত ও কর্মগত গুণাবলী অথবা সাধনা ইত্যাদি দ্বারা অর্জন করা 
যাবে। আল্লাহ্র বন্ধুত্বের সুউচ্চ শিখরে আরোহণ করেও কেউ নবুওয়াত 
লাভ করতে পারে না। বরং আল্লাহ্র এ ঝাঁটি অনুগ্রহ আল্লাহ্র জ্ঞান ও 
রহস্য অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ বান্দাকে দান করা হয়। তবে এটা জরুরী যে, 
আল্লাহ্ যাকে এ পদমর্যাদা দিতে ইচ্ছা করেন তাকে প্রথম থেকেই এর 
জন্য উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়, তার চরিত্র ও কাজকর্ম বিশেষভাবে 
গঠন করা হয়।

(৫) শানে নুষুলঃ নায্র ইবন্ হারিস জনৈক কাফির সার্দার পারসা হতে তথাকার রাজণা বর্গের কাহিনী থরিদ করে এনে কুরাইশ সম্প্রদারের কাফিরদেরকে বলত, মুহাম্ম সন্মান্নাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদেরকে আদ, সামৃদ প্রভৃতি প্রাচীন সম্প্রদারের কাহিনী তনাছে। আমি তোমাদেরকে রুস্তম, ইন্ধাদিয়ার এবং পারসিক রাজণাবর্গের কাহিনী তনাছি। কাফিররা তার কাহিনীগুলিকে মনোরম মনে করত আর কুরআন প্রবণ করত না। কাউকে ইসলাম গ্রহণের প্রতি আগ্রাহান্তিত দেখলে তাকে স্বীয় ক্রীতদাসীর হাতে পানাহার করাত এবং গান তনাত ও বলত মুহাম্মদ সন্মান্তাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ধর্ম অপেক্ষা এটা উত্তম। এতদউপলক্ষে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشُنَرِى لَهُوَالْحَدِيثِ لِيُّضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ بِغَنْبِرِ غِلْمٍ كَيَتَّخِذَكُما هُزُوَّا۔ اُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ \*

আর্থঃ- আর কিছু লোক এরপ আছে, যারা ঐ সমস্ত বিষয়ের গ্রাহক হয় যা অমনোযোগী কারক, যেন সে না বুঝে আল্লাহ পথ হতে বিপথগামী করতে পারে এবং এর (সত্য পথের) প্রতি বিদ্রুপ করতে পারে। এরূপ লোকদের জন্য অপমানকর শান্তি রয়েছে। (স্রাঃ লুকমান-৬)

ব্যাখ্যাঃ- দুররে মনসূরে ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে,

উল্লেখিত ব্যবসায়ী বিদেশ থেকে একটি গায়িকা বাঁদী ক্রয় করে এনে তাকে কুরআন শ্রবণ থেকে মানুষকে ফেরানোর কাজে নিয়োজিত করলো কেউ কুরআন প্রবণের ইচ্ছা করলে তাকে গান শোনাবার জন্যে সে বাদীকে আদেশ করত ও বলত, মুহামদ তোমাদেরকে কুরআন গুনিয়ে নামায পড়া, রোযা রাখা এবং ধর্মের জন্যে প্রাণ বিসর্জন দেয়ার কথা বলে। এতে কট্টই কষ্ট। এস এ গানটি গুন এবং উল্লাস কর।

((৬) শানে নুষ্লঃ) নবী সন্মান্তাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম নব্ওয়াত প্রাপ্তির প্রথম যুগে কাফিনরা তাদের মন্ত্রণা পৃহে একত্রিত হয়ে তাঁর জন্য কোন মন্দ উপাধি স্থির করার পরামর্শ করল, কেউ গনক, কেউ উন্মাদ, কেউ যাদুকর উপাধির প্রস্তাব দিল। "যাদুকর" এজন্য বলা হবে যে, তিনি বন্ধু হতে বন্ধুকে বিচ্ছিন্ন করে দেন। এ সংবাদ ভনে নবী সন্ত্রাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মন দুঃখে চাদর মুড়ি দিয়ে তয়ে রইলেন। তথন নিম্ন আয়াত নায়িল হয়।

অর্থঃ- হেবস্তাবৃত (রসূল).....। (भुवाः युग्याचिन-১)

রিওয়ায়াতক্রমে বর্ণিত আছে, সর্বপ্রথম হেরা গিরি গুহায় রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে ফিরিশতা জিবরাঈল আগমন করে "ইক্রা" সূরার প্রাথমিক আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনান। ফিরিশতার এই অবতরণ ও ওয়াহীর তীব্রতা প্রথম পর্যায়ে ছিল। ফলে এর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। রসূলুরাহ্ সন্তান্তাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাদিজা (রাঃ)-এর নিকট গমন করলেন এবং তীব্র শীত অনুভব করার কারণে

ৰ্যাখ্যাঃ সহীহ বুখারী ও মুসলিমে জাবির (রাঃ)-এর

বললেন অর্থাৎ, আমাকে বস্ত্রাবৃত করে দাও, আমাকে বস্ত্রাবৃত করে দাও। এরপর বেশ কিছুদিন পর্যন্ত ওয়াহীর আগমন বন্ধ থাকে। বিরতির এই সময়কালকে "ফতরাতুল ওয়াহী" বলা হয়। রসুলুগ্নাহ সন্তাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্রাম হাদীসে এই সময়কালের উল্লেখ করে বলেনঃ একদিন আমি পথ চলা অবস্থায় হঠাৎ একটি আগুয়াজ শুনে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি, হেরা গিরিগুহার সেই ফিরিশতা আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে এক জায়গায় একটি ঝুলন্ত চেয়ারে উপবিষ্ট রয়েছেন। তাঁকে এই আকৃতিতে দেখে আমি প্রথম সাক্ষাতের ন্যায় আবার ভয়ে ও আতংকে অভিভূত হয়ে পড়লাম। আমি গৃহে ফিরে এলাম এবং গৃহের লোকজনকে বললামঃ আমাকে বস্ত্রাবৃত করে দাও। এই ঘটনার প্ররিপ্রেক্ষিতে আয়াত নাযিল হল। এই হাদীসে কেবল এই আয়াতের কথাই বলা হয়েছে। এটা সম্ভবপর যে, একই অবস্থা বর্ণনা করার জন্য বলেও সধোধন করা হয়েছে।

((৭) শানে নুষ্লঃ) রস্লুলাহ সরালাই "আলাইহি ওয়া সালাম এর বড় ছেলে কাসিমের ইন্তিকাল হলে আস বিন সাহমী ও ওয়ায়েল প্রমুখ কতিপয় কাফির বলতে লাগল, "মুহাম্মদের বংশ নিপাত হল। তার নাম নেবার মত কেউ রইল না।" (নাউযুবিল্লাহ) তাদের উদ্দেশ্য ভবিষ্যতে তাঁকে রক্ষা করার জন্য কেউ রইল না। অতএব, এ ধর্ম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তথন রস্লুল্লাহ সন্নাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সান্ধনা দেয়ার জন্য সূরা কাউসারটি নাযিল হয়। আরবি

إِنَّا أَعْظَيْغَاكَ الْكُوْتُرَ. فَصَلِّي إِرَبِّكَ وَانْحَرْ - إِنَّ شَايِنُكَ هُوَ

الابتر \*

অর্থঃ- নিশ্চয়, আমি আপনাকে (হাউয়ে) কাওসার দান করেছি, অতএব, আপনি (ও নিয়ামত সমূহের ওকরিয়া স্বরূপ) স্বীয় প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে नामाय পডून, जांत्र (जाल्लाहत नाम्य) कुत्रवामी कंत्रनः, निश्मान्तरः ১৯২ বিষয়ভিত্তিক শানে নুযুল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী

আপনার দৃশমনই বেনাম-নিশান (হবে)। (স্রাঃ কাওসার-১-৩)

ব্যাখ্যাঃ
সারকথা, পুত্রসন্তান না থাকার কারণে কাফিররা রস্পুল্লাহ সল্লাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি দোষারোপ করত অথবা অন্যান্য কারণে তাঁর ধৃষ্টতা প্রদর্শন করত। এরই প্রেক্ষাপটে সূরা কাউসার অবতীর্ণ হয়। এতে দোষারোপের জওয়াব দেয়া হয়েছে যে, ৩য় পুত্রসন্তান না থাকার কারণে যারা রস্পুল্লাহ্ সল্লাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নির্বংশ বলে, তারা তাঁব্র প্রকৃত মর্যাদা সম্পর্কে বে-খবর। রস্পুল্লাহ্ সল্লাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বংশগত সন্তান-সন্ততিও কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, যদিও তা কণ্যা-সন্তানের তরফ থেকে হয়। অনন্তর নবীর আধ্যাত্মিক সন্তান অর্থাৎ, উম্বত তো এত অধিক সংখ্যক হবে যে, পূর্ববর্তী সকল নবীর উম্বতের সমষ্টি অপেন্ধাও বেশী হবে। এছাড়া এ সূরায় রস্পুল্লাহ্ সল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে আল্লাহ্ তাআলার কাছে প্রিয় ও সন্থানিত তাও তৃতীয় আয়াতে বিবৃত হয়েছে।

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ একদিন রস্পুলাহ সন্ত্রাল্লাছ 'আলাইছি ওয়া সাল্লাম মসজিদে আমাদের সামনে উপস্থিত হলেন। হঠাৎ তাঁর মধ্যে তন্ত্রা অথবা এক প্রকার অচেতনতার ভাব দেখা দিল। অতঃপর তিনি হাসিমুখে মস্তক উত্তোলন করলেন। আমরা জিজ্ঞেস করলামঃ ইয়া রস্পাল্লাই আপনার হাসির কারণ কি? তিনি বললেনঃ এই মুহূতে আমার নিকট একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর তিনি বিস্মিল্লাহ্সহ সূরা কাউসার পাঠ করলেন এবং বললেনঃ তোমরা জান, কাউসার কি? আমরা বললাম ঃ আল্লাই তাআলা ও তাঁর রস্পই ভাল জানেন। তিনি বললেনঃ এটা জানাতের একটি নহর। আমার পালনকর্তা আমাকে এটা দেবেন বলে ওয়াদা করেছেন। এতে অজস্র কল্যাণ আছে এবং এই হাউষে কিয়ামতের দিন আমার উত্মত পানি পান করতে যাবে। এর পানি পান করার পাত্র সংখ্যা আকাশের তারকাসম হবে। তথন কতক লোককে ফিরিশভাগণ হাউয় থেকে হটিয়ে দেবে। আমি বলবঃ পরওয়ারদিগার, সে তো আমার

বিষয়ভিত্তিক শানে নুযুল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী ১৯৩ উম্মত। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেনঃ আপনি জানেন না, আপনার পরে সে কি নতুন মত ও পথ অবলম্বন করেছিল।

(বুখারী, মুদলিম, আবৃদাউদ, নাসায়ী)

## কাফিরদের অত্যাচার)

(১) শানে নুষুলঃ-)একদিন আৰু জাহাল নামাযের অবস্থায় বসূলুলাহ সন্থালাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাথার উপর গোবর নিচ্ছেপ করল। হামযাহ (য়াঃ) শিকার হতে ফিরে আসলে রসূলুলাহ সন্থালাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ঘটনা তার নিকট বললেন। তিনি ক্রোধে অধীর হয়ে তৎক্ষণাৎ আবু জাহলের নিকট গেলেন এবং ধনুক দ্বারা তার মাথায় জ্যারে আঘাত করলেন এবং কাফিরদের দেবতাদেরকে খুব গালি দিলেন। এ সম্বন্ধে আয়াতটি নাথিল হয়।

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ اكْلَابِرَ مُجْرِمِيْهَا لِيَمْ كُرُواْ فِيْهَا - وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِإِنْفُسِهِمْ وَمَايَشْعُرُونَ \*

অর্থঃ- আর এরূপে আমি প্রত্যেক জনপদে তথাকার নেতৃস্থানীয় লোকদেরকেই (প্রথমতঃ) পাপে লিপ্ত করেছি, যেন তারা তথায় ধোকাবাজী করতে থাকে; বস্তুতঃ তারা নিজেদের সঙ্গেই ধোঁকাবাজী করছে, অধচ তারা মোটেই অনুভব করছে না। (সূরাঃ আনআম-১২৩)

ব্যাখাঃ- আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ হে মুহামাদ সপ্রাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম । যেমন তোমার দেশের বড় বড় লোকেরা পাপী ও কাফির রূপে প্রমাণিত হয়েছে, যারা নিজেরাও আল্লাহর পথ থেকে বিমুখ হয়ে আছে এবং অন্যান্যদেরকেও কৃফরীর দিকে আহ্বান করতে রয়েছে, আর তোমার বিরোধিতায় ও শক্রতায় অগ্রগামী হয়েছে, তদ্ধুপ তোমার পূর্বের রস্লদের সাথেও ধনী ও প্রভাবশানী লোকেরা শক্রতা করে এসেছিল। অতঃপর তারা যে শাস্তি প্রাপ্ত হয়েছিল তা তো অজ্ঞানা নয়। তাই মহান আল্লাহ বলেন ঃ এভাবেই আমি প্রত্যেক জনপদে ওর প্রভাবশালী ও শীর্যস্থানীয় পোকদেরকে পাপাচারী করেছিলাম এবং নবীদের শক্র বানিয়ে রেখেছিলাম।

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ "হে রসূল ! সল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যখন কাফিররা তোমাকে দেখে তখন তারা তোমাকে বিদ্দুপ ও উপহাসের পাত্র বানিয়ে নেয় (এবং বলে) এই লোকটিই কি তোমাদের মা'বৃদ্ধদের সম্পর্কে সমালোচনা করে থাকে । অথচ তারা রহমানের (আল্লাহর) যিকিরকে ভূলে বসেছে।" আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ "হে রসূল সল্লাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম । তোমার পূর্বেও রসূলদের সাথে এরূপ বিদ্দুপ ও উপহাস করা হয়েছিল কিন্তু তাদের সেই উপহাসের জন্যে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে।"

\*

(২) শালে নুষ্পাঃ) মঞ্চার কাফিরদের অবাধ্য ও অসদাচরণের দরুল নবী সল্লাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদ দু'আ করলে মঞ্চায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। আবৃ সুফইয়ান রস্পুলাহ সল্লাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেবলল, আপনি জগতের জন্য রহমত। কুরাইশরা আপনারই আত্মীয়। দু'আ করুল যাতে দুর্ভিক্ষ দূর হয়। রস্পুলাহ সল্লাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আ করলে দুর্ভিক্ষ দূর হয়ে গেল। কিন্তু কুরাইশরা পুনরায় অবাধ্যতা ওরু করল। এ সম্বন্ধে নিয়োক্ত আয়াতগুলি নাযিল হয়।

وَلَقَدُ آخَدُنْهُمْ بِالْعَدَابِ فَمَا اسْتَكَانُثُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ - حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَيِيْدٍ إِذَا هُمُ فِنْهُ مُنْلِسُونَ \*

অর্থঃ- আর আমি তাদেরকে আয়াবে আক্রান্ত করেছিলাম, তবুও

তারা স্বীয় ররের সমীপে বিনত হয়নি এবং মিনতিও করেনি। এমন কি যখন আমি তাদের উপর ভীষণ আযাবের দ্বার খুলে দিব, সে সময় তারা হতাশ হয়ে পড়বে। ( সুরাঃ মু'মিনুন-৭৬-৭৭)

ব্যাখ্যাঃপূর্ববর্তী আয়াতে মুশরিকদের সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে,
তারা আযাবে পতিত হওয়ার সময় আল্লাহ্র কাছে অধবা রস্লের কাছে
ফরিয়াদ করে। আমি যদি তাদের ফরিয়াদের কারণে দয়াপরবশ হয়ে
আযাব সরিয়ে দেই, তবে মজ্জাগত অবাধ্যতার কারণে আয়াব থেকে মুক্তি
পাওয়ার পরক্ষণেই ওরা আবার নাফরমানীতে মশগুল হয়ে যাবে। এ
আয়াতে তাদের এমনি ধরনের এক ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদেরকে
একবার এক আয়াবে প্রেফতার করা হয়। কিছু রস্লুল্লাহ সল্লাল্লাহ
আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দু'আর বরকতে আয়াব থেকে মুক্তি পাওয়ার
পরও তারা আল্লাহ্র কাছে নত হয়নি এবং কৃষ্ণর ও শির্ককেই আঁকড়ে
থাকে।

মক্কাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষ এবং রস্পুল্লাহ সপ্লাল্লাহ্
'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দো'আয় তা দূর হওয়াঃ পূর্বেই বলা
হয়েছে যে, রস্লুলাহ্ সল্লাল্লাহ্ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কাবাসীদের উপর
দুর্ভিক্ষের আযাব হওয়ার দোয়া করেছিলেন। ফলে তারা ঘোরতর দুর্ভিক্ষে
পতিত হয় এবং মৃত জন্তু, কুকুর ইত্যাদি ভক্ষণ করতে বাধ্য হয়। অবস্থা
বেগতিক দেখে আব্ সুফিয়ান রস্পুল্লাহ্ সল্লাল্লাহ্ছ 'আলাইহি ওয়া
সাল্লাম-এর কাছে মদীনায় উপস্থিত হয় এবং বলেঃ আমি আপনাকে
আত্মীয়তার কসম দিছি৷ আপনি কি একথা বলেননি য়ে, আপনি
বিশ্ববাসীদের জন্যে রহমতস্বরূপ প্রেরিত হয়েছেনঃ তিনি উত্তরে বললেনঃ
নিঃসন্দেহে আমি একথা বলেছি এবং বাস্তরেই তাই। আব্ সুফিয়ান বললঃ
আপনি স্বগোত্রের প্রধানদেরকে তো বদর যুদ্ধে তরবারী ছারা হত্যা
করেছেন। এখন যারা জীবিত আছে, তাদেরকে ক্ষ্পা দিয়ে হত্যা করছেন।
আল্লাহ্র কাছে দো'আ করুন, যাতে এই আযাব আমাদের উপর থেকে সরে
যায়। রস্লুলাহ সল্লাল্লাহ্ছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দো'আ করলেন। ফলে,

(সুরাঃ আনকাবৃত-১০)

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, আযাবে পতিত হওয়া এবং অতঃপর তা থেকে মুক্তি পাওয়ার পরও তারা তাদের পালন কর্তার সামনে নত হয়নি। বাস্তব ঘটনা তাই ছিল। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহ্ড 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দো'আয় দূর্ভিক্ষ দূর হয়ে গেল, কিন্তু মকার মুশরিকরা তাদের শির্ক ও কৃষ্ণরে পূর্ববৎ অটল রইল। (মাযহারী)

वर्षाः, षाद्वाः وَهُوَ يِجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ ۗ عَلَيْهِ ইচ্ছা আয়াব, মুসীবত ও দুঃখ-কষ্ট থেকে আগ্রয় দান করেন এবং কারও সাধ্য নেই যে, তার মুকাবিলায় কাউকে আগ্রয় দিয়ে তার আযাব ও কষ্ট থেকে বাঁচিয়ে নেয়। দুনিয়ার দিক দিয়েও একথা সত্য যে, আল্লাহ্ তাআলা যার উপকার করতে চান, তা থেকেও কেউ তাকে বাঁচাতে পারে না। পরকালের দিক দিয়েও এই বিষয়বস্তু নির্ভুল যে, যাকে তিনি আযাব দেবেন, তাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না এবং যাকে জান্নাত ও সুখ দেবেন, তাকে কেউ ফেরাতে পারবে না।

((৩) শানে নুষ্পঃ) কতিপয় বিশিষ্ট লোক ঈমান এনে মকা হতে মদীনায় চলে যাবার পরে মক্কার নেতৃবৃন্দ তাদেরকে দেশে ফিরিয়ে এনে অতিশয় যন্ত্রণা দেয়ার ফলে তারা ধর্ম ত্যাগ করেছিল। তাদের সম্বন্ধে নিম্নোক আয়াতটি নাখিল হয়।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّدُولُ أُمَنَّابِاللَّهِ فَإِذَا أُودِي فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ - وَلَئِنْ جَآءَ نَصْرُقِّنْ رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّامَعُكُم - أَوَّلَيْسَ اللَّهُ بِإَعْلَمَ بِمَا فِنْ صُنُورِ الْعُلَمِيْنَ \*

व्यर्थः व्यात किছू लाक এমনও व्याष्ट्र याता वरन रकरन आमता আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি অতঃপর যখন তাদেরকে আল্লাহর পথে কোন কষ্ট পৌছানো হয়, তথন তারা মানুষের প্রদন্ত কষ্টকে এমন (ভীষণ) মনে करत. रामन आञ्चारत जायात: जात यमि जाभनात त्ररतत भव्क रशरक कान সাহায্য আসে, তখন তারা বলে, আমরা তো তোমাদের সঙ্গে (মুসলমানই) ছिणाभः; आञ्चारत कि ममख निश्वनामीत অखदात कथाममूर जाना निर्देश

ব্যাখ্যাঃ- কাফিরদের পক্ষ থেকে ইসলামের পথ রুদ্ধ করার এবং মুসলমানগণকে বিভ্রান্ত করার বিভিন্ন অপকৌশল বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কখনও শক্তি ও অর্থ প্রদর্শন করে এবং কখনও সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করে মুসলমানগণকে বিপথগামী করার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে মুসলমানদের মধ্যে এমন ধরনের কিছু লোক আছে যারা বলে; আমরা আল্লাহর উপর ক্সমান এনেছি। কিন্তু যখনই কোন রকম কষ্ট ও মসীবত এসে পড়ে, তখন তারা মানুষের দেয়া কষ্ট-ক্রেশকে আল্মাহ তা'আলার শান্তির মতই মনে করে। আর যথন আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনও রকম সাহায্য এসে পৌছায়. তখন তারা বলতে থাকে, আমরা তো মুসলমানদের সাথেই রয়েছি।

((৪) শানে নুষুলঃ) একদিন রস্বুল্লাহ সন্মাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায় পড়ছিলেন, আবূ জাহাল তাঁকে বলল, আবার যদি নামায পড়তে দেখি, তবে পা দ্বারা ঘাড় চেপে ধরব। আরেক দিন তাঁকে নামায পড়তে দেখে সে কু-অভিপ্রায়ে তাঁর দিকে চলল। কিন্তু নিকটে যেতেই হঠাৎ পিছিয়ে এসে বলল, আমি নিকটে যেতেই তথানক অগ্নিকণ্ড দেখলাম। তাতে পাথা বিশিষ্ট জন্তু সমূহ রয়েছে। রসূলুক্লাহ সন্তাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সংবাদ পেয়ে বললেন "তারা ফিরিশৃতা"। আবু জাহাল আরেকট্ অগ্রসর হলেই খণ্ডখণ্ড করে ফেলত। তখন সূরা আলাকের ছয় নং আয়াত থেকে শেষ পর্যন্ত নাখিল হয়।

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى - اَنْ رَّاهُ اسْتَغْنَي - إِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الرَّجُعْنَ - اَرَائِتَ الَّذِي يَثْهَى - .....ا عَذَا صَلَّى \*

অর্থঃ- পতা সত্যই, নিঃসন্দেহে যানুষ সীমা হতে বের হয়ে যায়, এ কারণে যে, সে নিজেকে অমুখাপেক্ষী মনে করে। তোমার প্রতিপালকের কাছেই সকলকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আছা, তার অবস্থা বল, যে নিষেধ কল্লর, (আমার) এক (বিশিষ্ট) বান্দাকে, যখন সে নামায় পড়ে। (সরাঃ আলাক-৬-১০)

ব্যাখ্যাঃ- আয়াতে রস্পুরাহ সন্তাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি ধুষ্টতা প্রদর্শনকারী আব জাহালকে লক্ষ্য করে বক্তব্য রাখা হলেও ব্যাপক ভাষা বাবহার করা হয়েছে। এতে সাধারণ মানুষের একটি নৈতিক দুর্বলতা বিধৃত হয়েছে। মানুষ যতদিন অপরের প্রতি মুখাপেকী থাকে. ততদিন সোজা হয়ে চলে। কিন্তু যখন সে মনে করতে থাকে যে, সে কারও মুখাপেক্ষী নয়, তখন তার মধ্যে অ'বাধ্যতা এবং অপরের উপর যুলুম ও নির্যাতনের প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। সাধারণতঃ বিত্তশালী, শাসন ক্ষমতায় আসীন ব্যক্তিবৰ্গ এবং ধনজন, বন্ধু-বান্ধৰ ও আত্মীয়ম্বজনের সমর্থপুষ্ট এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে এই প্রবণতা বহুল পরিমাণে প্রত্যক্ষ করা যায়। তারা ধনাঢ্যতা ও দলবলের শক্তিতে মদমন্ত হয়ে অপরকে পরওয়াই করে না। আবু জাহালের অবস্থাও ছিল অনুরূপ। সে ছিল মঞ্চার বিত্তশীলদের অন্যতম। তার গোত্র এমনকি সমগ্র শহরের লোক তাকে শ্রদ্ধা করত। সে এমনি অহংকারে মত্ত হয়ে পয়গম্বরকূল শিরোমণি ও সৃষ্টির সেরা মানব রসুলে করীম রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে বসল। পরের আয়াতে এমনি ধরনের অবাধ্য লোকদের অন্তভ পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে। ﴿ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرَّجْسِطَى व्यक्ष कर्ता হয়েছে ﴿ وَهُمَّا الرَّجْسِطَى المَّالِمُ المَّلِيمُ المَّالِمُ المَّلِيمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّلَّمُ المَّلِّمُ المَّلْمُ المَّلْمُ المَّلْمُ المَّلِّمُ المَّلِّمُ المَّلِّمُ المَّلِّمُ المَّلِّمُ المَّلِّمُ المَّلْمُ المَّلْمُ المَّلْمُ المَّلْمُ المَّلْمُ المَّلْمُ المَّلْمُ المِّلْمُ المَّلْمُ المَّلْمُ المَّلْمُ المَّلَّمُ المَّلِّمُ المَّلِّمُ المَّلِّمُ المُّلْمُ المَّلْمُ المِّلْمُ المُّلْمُ المُّلِّمُ المِّلْمُ المَّلْمُ المَّلْمُ المَّلْمُ المُّلْمُ المُلْمُ المُلِّمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلِّمُ المُلْمُ المُلِّمُ المُلْمُ المُلْمُلِمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُلِمُ المُلْمُ المُلْمُلِمُ المُلْمُ المُلْمُلِمُ المُلْمُ المُلْمُلِمُ المُلْمُلِمُ المُلْمُلُمُ المُلْمُلِمُ المُلْمُلُمُ المُلْمُلُمُ المُلْمُلُمُ المُلْمُلِمُ المُلْمُ المُلْمُلِمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُلِمُ المُلْمُلِمُ তাদের পালনকর্তার কাছে ফিরে যেতে হবে। এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, মৃত্যুর পর সবাই আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে এবং ভাল-মন্দ কর্মের হিসাব

নেবে। অবাধ্যতার কপরিণাম স্বচক্ষে দেখে নেবে।

এ স্রাটিতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটি ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। নামাযের আদেশ লাভ করার পর যখন রস্লুল্লাহ সল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায পড়া ওরু করেন, তখন আবৃ জাহাল তাঁকে নামায পড়তে বারণ করে এবং ছমকি দেয় যে, ভবিষ্যতে নামায পড়লেও সাজদা করলে সে তাঁর ঘাড় পদতলে পিষ্ট করে দেবে। এর জওয়াবে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। বলা হয়েছে "সে কি জানেনা যে, আল্লাহ দেখছেন ! কি দেখছেন, এখানে তার উল্লেখ নেই। অতএব ব্যাপক অর্থে তিনি নামায প্রতিষ্ঠাকারী মহাপুরুষকেও দেখছেন এবং বাধাদানকারী হতভাগাকেও দেখছেন। দেখার পর কি হবে, তা উল্লেখ না করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সেই ভয়াবহ পরিণতি কল্পনাও করা যায় না।

<del>- 3</del>

(৫) নানে নুষ্দঃ আলাহর আদেশক্রমে একদিন রস্পুলাহ সল্লালাছ আলাইছি ওয়া সাল্লাম "সাফা" পাহাড়ে চড়ে স্বীয় নিকটাত্মীয়গণকে ধর্মের আহ্বান ওনালেন। এটা ওনে তাঁর চাচা আবৃ লাহাব বলে উঠল, "তোমার ধ্বংস হোক, এ জন্য তুমি আমাদেরকে ডেকেছ"। এ সম্পর্কে স্বা লাহাব নাযিল হয়। আবৃ লাহাবের স্ত্রীও নবী সল্লাল্লাছ আলাইছি ওয়া সাল্লাম কে নানা প্রকারে কট্ট দিত। অত্র সুরায় তারও নিন্দাবাদ করা হয়েছে।

تَبَّتُ يَدًا لَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ - مَالَغُنٰى عَثْهُ مَالُهُ وَمَاكُسَبَ - سَيَصْلُى نَدُالُهُ وَمَاكُسَبَ - سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ - وَّامْرَاتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَّبِ - فِي جَيْدِهَا حَثِلٌ مِّنْ مَّسَدٍ \*

অর্থঃ- আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ভেঙ্গে যাক এবং সে বিনষ্ট হোক। না তার ধন-সম্পদ তার কোন কাজে এসেছে, আর না তার উপার্জন; অচিরেই সে এক শিখা বিশিষ্ট অগ্নিতে প্রবেশ করবে; এবং তার ব্রীও যে কাষ্ঠ বহন করে আনে। (এবং দোযখে) তার গলায় একটি রশি হবে খুব পাকানো। ( সুরাঃ লাহাব-১-৫)

ব্যাখ্যাঃ
সহীহ্ বুখারীতে ইবন্ আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত্র রস্পুল্লাহ সল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাতহা নামক স্থানে গিয়ে একটি পাহাড়ের উপর আরোহণ করলেন এবং উচ্চস্বরে " ইয়া সাবা হাছ্ ইয়া সাবা হাছ (অর্থাছ হে ভোরের বিপদ, হে ভোরের বিপদ) বলে ডাক দিতে শুরু করলেন। অল্পন্থনের মধ্যেই সমস্ত কুরাইশ নেতা সমবেত হলো। রস্পুল্লাহ্ সল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেনঃ 'যদি আমি তোমাদেরকে বলি যে, সকালে অথবা সন্ধ্যাবেলায় শক্ররা তোমাদের উপর আক্রমণ চালাবে তবে কি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে? স্বাই সমস্বরে বলে উঠলোঃ "হাাঁ হাাঁ অবশাই বিশ্বাস করবো"। তখন তিনি তাদের কে বললেনঃ "শোনো আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্র ভয়াবহ শান্তির আগমন সংবাদ দিছি।" আবুলাহাব তার একথা খনে বললোঃ "তোমার সর্বনাশ হোক, একথা বলার জন্যেই কি তুমি আমাদেরকে সমবেত করেছোঃ তখন আল্লাহ্ তা আলা এ সরা অবতীর্ণ করেন।

অনা এক রিওয়ায়াতে আছে যে, আবৃ লাহাব হাত ঝেড়ে নিম্নলিখিত বাক্য বলতে বলতে চলে গেলঃ

ياك سانر اليوم অর্থাৎ "তোমার প্রতি সারাদিন অভিশাপ বর্ষিত হোক।" আবু লাহাব ছিল রস্লুল্লাহ্র সল্লাল্লাহ্থ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাচা। তার নাম ছিল আবদুল উথ্যা ইবনু আবদুল মৃত্তালিব। তার কুন্ইয়াত বা ছম্ম পিতৃপদবীযুক্ত নাম আবু উৎবাহ ছিল। তার সুদর্শন ও ক্লান্তিময় চেহারার জনো তাকে আবৃ লাহাব অর্থাৎ শিখা বিশিষ্ট বলা হতো। সে ছিল রস্লুল্লাহ্র সল্লাল্লাহ্ছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকৃষ্টতম শক্ত। সব সময় সে তাকৈ কট্ট দেয়ার জন্যে এবং তার ক্ষতি সাধনের জন্যে সচেট্ট থাকতো।

রাবীআ'হ ইবন ইবাদ দাইলী (রঃ) ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর ইসলাম পূর্ব মুগের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,ঃ আমি রস্পুল্লাহ সন্মাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুল মাজায এর বাজারে দেখেছি,সে সময় তিনি বলছিলেন ঃ "হে লোক সকল। তোমরা বলঃ আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তাহলে তোমরা মুক্তি ও কল্যাণ লাভ করবে"। বহু লোক তাকে ঘিরে রেখেছিল। আমি লক্ষা করলাম যে, রস্পুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পিছনেই গৌরক্লান্তি ও সুডোল দেহ -সৌঠবের এর অধিকারী একটি লোক, যার মাথার চুল দুপাশে সিথি করা, সে এগিয়ে গিয়ে সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে বললোঃ "হে লোক সকল! এ লোকটি বে-বীন ও মিথ্যাবাদী।" মোট কথা রস্পুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের দাওয়াত দিয়ে যাছিলেন, আর সুদর্শন এই লোকটি তাঁর বিরুদ্দে বলতে বলতে যাছিলে। আমি লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলামঃ এ লোকটি কেঃ উত্তরে তারা বললাঃ"এ লোকটি হলো রস্পুল্লাহ্ সন্লাল্লাহ্ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাচা আৰু লাহাব"।

116

ভ । শানে নুষ্ণঃ পাবীদ নামক এক ইয়াহদী তার কন্যা দারা রস্লুল্লাহ সল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর য়াদু করেছিল। এতে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলে "সূরা ফালাকু ও সূরা নাস" এক সঙ্গে নাযিল হয়়। য়াদু কারিনীরা এক খণ্ড আঁতের মধ্যে ফুৎকার দিয়ে এগারটি গিরা দিয়েছিল। এ দু'টি সূরায় এগারটি আয়াত রয়েছে। জিবরাঈল (আঃ) এক একটি আয়াত পড়লে এক একটি গিরা খুলে গেল এবং রস্লুল্লাহ সল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম সৃস্থ হলেন।

يِسْمِ اللَّهِ التَّرَحُمْنِ الرُّحِيْمِ

قُلُ ٱعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَيِرْمَا خَلَقَ وَمِنْ شَيِّ غَاسِقٍ